

## া ইছপ আহম্ব ও গাইবেরীর মৃত্যু অনুমোদিত ( কলিকাতা গেম্বেট—৩১শে মার্চ ১৯৪১ )



# শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

অ'**খিন** ১৩৫১

## প্রকাশক—জীন্তবোধচন্দ্র মজুমদার দেব-সাহিত্য-কূটীর ২২টিবি, ঝামাপুকুর দেন, কলিকাতা



দাম---এক টাকা

প্রিন্টার—এস, মজুমদার **দেব-প্রেস** ২৪, ঝামা**পু**কুর লেন, কলিকাতা বেতার-সাহিত্যশিলী স্থরসিক-স্বন্ধদ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভর করকমলের্

## বক্তব্য

"আধুনিক রবিন্তড়" গলের বই; কিন্তু এর প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই • গোয়েন্দা ও অপরাধীদের নিয়ে রচিত কাহিনীগুলির কোনটিই কাল্লনিক নয়। সত্য-সত্যই যা ঘটেছে এর মধ্যে স্থান হয়েছে তারই। গল্পুজিল পড়বার সময়ে সেই কথাই মনে রাখতে হবে। কেবলমাত্র "অবশিষ্টে" দেখানো হয়েছে, গোয়েন্দাদের কীর্ত্তি সর্ববপ্রথমে প্রাচীন ও আধুনিক কাল্লনিক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে কেমন ক'রে।

মানুষের সভ্যতায় অপরাধী ও গোয়েন্দা, এই চুইয়েরই জীবন হচ্ছে অত্যন্ত বিচিত্ৰ এবং সেই জয়েই ধর্মমূলক সাহিত্যেও অর্থাৎ বাইবেল, রামায়ণ ও মহাভারতেও তালের পরিহার করা সম্ভবপর হয় নি। রাবণ ও চুর্য্যোধনের মত অপরাধী না থাকলে রামায়ণ ও মহাভারতের মূল্য কমে যেত কতথানি, চিন্তাশীলরা তা ভেবে দেখতে भर्था नाना ऋलाई व्याविकात कता यात्र। এकिए हार्छ पुरुष्ठी छ पि। রাবণ ষখন সীতা হরণ ক'রে পুষ্পক-রথে চ'ড়ে লঙ্কায় যাত্রা করেন, সীতা তথন গায়ের গহনাগুলি থুলে একে একে পথে পথে ফেলে দিতে দিতে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, এই সূত্র ধ'রেই রামচক্ত ্তাঁর অনুসরণ করতে পারবেন। এই ষে সূত্র, এ হচ্ছে গোয়েন্দা-कोहिनीत्रहे मृत् ! ..... वाहेरवरनत श्रीरम्माकाहिनी वामारम "অবশিষ্টে"র মধ্যেই পাওয়া ষাবে।

আদিম যুগে অপরাধ স্প্তির সঙ্গে-সঙ্গেই ষে গোয়েন্দার আবির্ভাব হয়, এটুকু অমুমান করা যায় অনায়াসেই,—যদিও তথনো পেশাদার গোয়েন্দার জন্ম হয় নি। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধি-বাসীরা ভুচ্ছ সূত্র ধ'রে গভীর বন-জঙ্গলের মধ্যে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ পার হয়ে এমন ভাবে পলাতক অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে পারে, বা দেখলে ডিটেকটিভ উপত্যাসের বিখ্যাত সার্লক্ হোম্সের বাহাতুরিও খুব-বেশী উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে হবে না!

কেবল মানুষ কেন, সময়ে সময়ে নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুরাও প্রকাশ করে গোয়েন্দার বিশেষত্ব ! বনের মধ্যে বাঘিনীর অজ্ঞাতসারে তার বাচ্চা চুরি ক'রে কেউ যদি বহুদূরে পালিয়ে আসে, তাহ'লে প্রায়ই तिया शिरप्रत्ह, राचिनी ठिक श्रॅंटक श्रॅंटक यथाश्वारन এटम निरक्त वाक्राटक व्याविकात ना क'रत हाटए नि ! कूकूत लिलिए मुनान मिकात করা হচ্চে, বিলাতের একটি সখের খেলা বা 'স্পোর্ট'! অনুসরণকারী 'মানুষ ও কুকুরদের বিপথে চালনা করবার জন্মে সে সময়ে পলাতক ় শুগালরা এমন সব অন্তুত কৌশল অবলম্বন করে যা অত্যস্ত বিস্ময়কর। ধরুন, শুগাল হয়তো একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। কিন্তু প্রাধের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে সে সোজাস্থজি নদী পার হয় না। কারণ সে জানে, মাসুষ চালিত কুকুররা সহজ বুদ্ধিতে সরাসরি নদীর ওপারে গিয়ে আবার তার 'গন্ধ' খুঁজে পাবে। অতএব শৃগাল নদীর জলে ্প'ড়ে আগে ডাইনে বা বাঁয়ে সাঁৎরে অনেক দূর চ'লে যায় এবং জারপর নদী পার হয়! এই যে যুক্তিসিদ্ধ বুদ্ধি, মাসুষ গোয়েন্দা বা অপরাধীর বৃদ্ধির চেয়ে এর মূল্য কিছুমাত্র কম নয়!

্রুপ্রনাধী ও গোয়েন্দার কার্য্যকলাপ সাধারণ মানুষের কাছে যার-

পর-নাই চিন্তাকর্ষক এবং সেইজন্মে তাদের নিয়ে সারা পৃথিবীজে এক বিরাট, কাল্লনিক ও জনপ্রিয় সাহিত্যের স্পন্তি হয়েছে। মনগড়া গল্লই যখন লোকের এত ভালো লাগে, তখন এ-সম্বন্ধে সত্যকাহিনী। বাঙালী পড়ু য়াদের মনোরঞ্জন করতে পার্বে অধিকতর, এই বিশাসেই। "আধুনিক রবিন্তড্" প্রকাশ করা হ'ল। ইতি

শ্রীহেমেক্রকুমার রায়

# পরিচয়

| >1  | সভ্যিকার দানব-দানবী            | • • • | Ş                |
|-----|--------------------------------|-------|------------------|
| २।  | পারিসের কুজ্জ-রাজা             | ••• ; | <b>&gt;</b> 2    |
| 91  | এ-যুগের সব-চেয়ে বড় ডাকাত     | •••   | રહીં             |
| 81  | ইয়ান্তি খোকা-গুণ্ডা           | •••   | 96               |
| ¢ 1 | করাসী বিপ্লবে বাঙ্গালীর ছেলে   | •••   | 89               |
| ७।  | বিখ্যাত চোরের আড্ভেঞ্চার       | •••   | (المر)<br>(المر) |
| 91  | <b>টে</b> निकारन शास्त्रकाणिति | •••   | <b>ଓ</b> ୩       |
| ١٦  | প্যারীর বালক বিভীষিকা          | •••   | <b>b</b> •       |
| ۱۵  | আধুনিক রবিন্তড্                |       | 48               |
| ۱ ه | পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনী | •••   | ১০৩              |
|     | •                              |       |                  |

## পরিচয়

|          | •                              |     |               |
|----------|--------------------------------|-----|---------------|
| >i       | সভ্যিকার দানব-দানবী            | ••• | >             |
| र।       | পারিসের কুজ-রাজা               | ••• | <b>&gt;</b> ২ |
| <b>9</b> | এ-যুগের সব-চেয়ে বড় ডাকাভ     | ••• | રહ            |
| 81       | ইয়ান্তি ৰোকা-গুণ্ডা           | ••• | ৩৫            |
| 41       | করাসী বিপ্লবে বাঙ্গালীয় ছেলে  | ••• | 89            |
| ७।       | বিখ্যাত চোরের অ্যাড্ভেঞ্চার    | *** | <b>ሪ</b> ৮,   |
| 91       | টেলিফোনে গোয়েন্দাগিরি         | ••• | <b>69</b>     |
| ۲۱       | প্যারীর বালক বিভীষিকা          | ••• | be            |
| ۱۵       | वाध्निक द्रिवन्हरू             | ••• | لاط           |
| ۱ • د    | পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনী | ••• | >00           |
|          | · ·                            |     |               |



তোমাদের কাছে প্রায়ই আমি ভূতের গল্প বা আড্ভেঞ্চারের কাছিনী ব'লে থাকি। কিন্তু আজ আমি তোমাদের কাছে একটি ডিটেক্টিভের গল্প বলব।

এটি তোমরা বাজে গাল-গল্প ব'লে মনে কোরো না। মুরোপের অষ্ট্রিয়া দেশে এই সভ্য ঘটনাটি ঘটেছিল। আমরা ঘটনাটি উদ্ধার করব পুলিসের নিজের ভায়েরি থেকেই।

পৃথিবীর অভাভ দেশের পুলিসের সঙ্গে অন্তিয়ার পুলিসের মন্ত একটি তকাৎ আছে, সেটিও তোমাদের জানিয়ে রাখি। অভ অভ দেশের পুলিস চুরি-ভাকাতি-গুনের কিনারা করবার জন্তে বাইরের কারুর দরজার গিরে ধর্ণা দেয় না। কিন্তু অন্তিয়ার পুলিস মধন কোন গোল্মেকে মামলায় পড়ে, তথন প্রায়ই সেধানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকেসরদের সাহায্য নিয়ে ধাকে।

## वार्निक त्रविन्हरू

প্রকেসররা পুলিসকে সাহায্য করেন শুনে ভোষরা বোর হয়

আরকি হ'ছে ? কিন্তু এতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ অন্তিরার

ইউনিভার্সিটিতে অপরাধতত্ত্বর একটি বিভাগ আছে। ঐ প্রকেসররা

সেই বিভাগেই ছাত্রদের শিক্ষা দেন। ওবানকার এক একজন
প্রকেসর অপরাধ-তত্ত্ব এত-বেশী পণ্ডিত যে, পৃথিবীর সর্বব্রেষ্ঠ
ভিটেক্টিভরাও তাঁদের কাছে হার মানতে বাধ্য। নীচের ঘটনাটি
শুনলেই তোমরা প্রকেসরদের বাহাত্ত্বির কিছুকিছু প্রমাণ লাভ

বিশ্যাত ভিরেনা সহর যে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী, এ কথা তোমরা
শিশ্চরই জানো। ঐ ভিয়েনা সহরের পুলিসের বড়-সাহেবের কাছে
একদিন ডাক্ষোগে একটি পার্সেল এল।

পার্সেলের মোড়ক থুলেই বড়-সাহেবের চক্ষু স্থির আর কি!
মোড়কটি পুরানো ধবরের কাগজের। তার ভিতরে একটি চল্জি
সিগারেটের প্যাকেট, এবং প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে মামুষের বাঁ-ছাঙ্জ ধেকে কেটে নেওয়া একটি তর্জ্জনী! দেশলেই বোঝা যায়, আঙ্লটো
কাটা হয়েছে মেয়ে মামুষের হাত থেকে!

পাঁচদিন পরে আবার এক পার্সেল এসে হাজির। তার মধ্যে রয়েছে স্ত্রীলোকের ভান হাত থেকে কেটে নেওয়া একটি মধ্যমাঙ্গুলি। আঙলে আবার একটি বিয়ের আঁগটি।

বড়-সাহেব তো হতভম্ব ! একী ভয়ানক কাণ্ড ! পুলিসের বড়-সাহেব হয়ে জীবনে তিনি অনেক ভীষণ ব্যাপার দেখেছেন, কিন্তু এমন ভয়াবহ ব্যাপার তাঁর কল্লনারও অতীত ! সাধারণ হত্যাকারী

#### শত্যিকার দানব-দানবী

চুপি চুপি খুন ক'রে মানে মানে কোনরকমে পালিয়ে বেতে পারলেই বাঁচে, কিন্তু এই পার্সেল ছটো যে পাঠিয়েছে সে এতবড় অসমসাহসী যে, নিজের পৈশাচিক কাণ্ডের নমুনা বার বার পুলিসের বড়-সাহেবের গোচরে আনতেও সঙ্কুচিত নয়!

সাধারণ ধবরের কাগজের মোড়ক, সাধারণ সিগারেটের প্যাকেট এবং পার্সেলের উপরের ঠিকানাও লেখা একটি নৃত্ন টাইপরাইটারের সাহায্যে। ডাক্মরের ছাপও ভিয়েনা সহরের।

ভিরেনা সহরে কলকাতার চেয়েও বেশী লোক বাস করে, তার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আঠারো লক। এত-বড় সহরের লক লক বাসিন্দার ভিতর থেকে কোন্ সয়তান যে পুলিসের বড়-সাহেবের সজে এই বীভৎস কোতুক করছে, তা অনুমান করবার কোন সূত্রই পার্সেলের ভিতর থেকে পাওয়া যায় না। অথচ এই পাপিষ্ঠকে তাড়াতাড়ি ধরতে না পারলে পুলিসের নিন্দার আর সীমা থাকবে নাটা '

আর কোন উপায় না দেখে বড়-সাহেব তথনি ইউনিভার্সিটির একজন পরিচিত প্রফেসরের কাছে ছুটে গেল্লেন।

প্রক্ষেদর তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব'সে সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, "আঙ্ল ছটো দেখি!"

বড়-সাহেব মোড়ক, সিগারেটের প্যাকেট, কাটা আডুল হ্রটো ও আংটি বার ক'রে টেবিলের উপরে রাখকোন।

ধানিকক্ষণ মন দিয়ে পরীক্ষা করবার পর প্রক্রেসর বললেন, "ছঁ আঙুলের অবস্থা দেখে বেশ বোঝা যাচেছ, ভর্জনীর পর যধন -মধ্যমাঙ্গুলি কেটে নেওয়া হয়, হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি তথনো জার্ড্রোঃ

## व्यावृतिक त्रविन्हण्

ছিল। মড়ার দেহ থেকে কাটা আঙুল এ রকম হয় না। হয়তো এবনো সে জাতেরা আঁছে! একটি জীবন্ত মেয়ের ছই হাত থেকে



ছুটো আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে, তাকে তিলে তিলে বন্ধণা দিয়ে পুঁৰ করা হচ্ছে!"

#### পাত্যকার হান্য-হান্বী

বড়-সাহেব শিউরে উঠে বললেন, "ভয়ানক প্রকেসর! ভয়ানক! আপনি তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করুন, হয়তো অভাগিনীকে এখনো আমরা বাঁচাতে পারি!"

প্রক্ষেসর আঙুলের দিকে দৃষ্টি বন্ধ ক'রে বললেন, "আঙুল ছাটি দেৰে বলা যায়, এ কোন সাধারণ ছোটলোকের মেয়ের আঙুল নয়। ভারপর আঙুলছটো যে রকম সূক্ষ্যভাবে কাটা হয়েছে, ভাদেধে মনে হয়,—"

বড়-সাহেব সাগ্রহে বললেন, "কি মনে হয় প্রকেসর, কি মনে 'হয় ?"

"মনে হয়, শব-বাবচ্ছেদ করতে হত্যাকারী, খুব অভ্যন্ত, আর বাবচ্ছেদ করবার অপ্রশন্ত তার কাছেই আছে! বড়-সাহেব, আমার বিশাস, হত্যাকারী হয় সাধারণ ডাক্তার, নয়ু অপ্র-চিকিৎসক, নয় সে শব-বাবচ্ছেদাগারে কাজ করে, কারণ অব্যবসায়ী লোক এমন কৌশলে আঙুল কাটতে পারে না!"

বড়-সাহেব এতক্ষণ পরে একটা বড়-সূত্র পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

প্রক্ষেসর বললেন, "এভাবে যন্ত্রণা দিয়ে যে নরহত্যা করে, সে নিশ্চরই নিষ্ঠুরতার ভক্ত। আংটিতে ঐ সূতোটা বাঁধা কেন ?"

বড়-সাহেব হাস্থ ক'রে বললেন, "প্রকেসর, ম্যাগ্রিকাইং প্লাস দিয়ে ও-সূতোটা অভ মন দিয়ে দেখবার দরকার নেই। হাত দিয়ে না ছুঁয়ে আংটিটা ভুলবো বলে আমিই ঐ সূতো বেঁধেছি।"

প্রকেসর অতসী-কাঁচের ভিতর দিয়ে রঞ্জিন স্ভোটা দেবতে,

## वार्निक त्रिन्ह्छ्

দেশতে বললেন, "সূতো জাপনি বাঁধতে পারেন, কিন্তু সূতোর বে-দংশ আংটির গায়ে বাঁধা ছিল, সেখানটা এমন বেরঙা হয়ে গেছে কেন? আছো, দেখা যাক্!"

খানিকক্ষণ সূতোটা নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করে প্রক্ষের ক্ষলেন, "সূতোর ভিতরে indigotin disulphonic খ্যাসিড রয়েছে।"

বৃড়-সাহেব বিশ্মিত হয়ে বললেন, "ও আাসিড তো আমার ছিল না! কি কি কাজে ঐ আাসিড ব্যবহার করা হয়।"

প্রকেসর বললেন, "উপস্থিত ক্ষেত্রে হয়তো উল্কি তোলবার জন্মই ঐ অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে। হুঁ, যা ভেবেছি তাই! এই দেখুন, কাটা মধ্যমাঙ্গুলির উপর থেকে উল্কি তোলবার চেফ্টা করা হয়েছে! কিন্তু অ্যাসিডে চামড়া ক্ষয়ে গেলেও দাগ দেখে বোঝা যায়, আঙুলে উল্কিতে আঁকা ছিল একটা ছোট্ট সাপ!"

বড়-সাহেব বললেন, "ছোট্ট সাপ!"

—"হাঁ বড়-সাহেব! হত্যাকারী বোধ হয় কোন দ্রীলোকের হাতে জোর ক'রে একটা সাপ এঁকে দিয়েছিল! সে বোধহয় বলতে চেয়েছিল—'তুমি কালসাপিনীর মত ফুই, তাই তোমার আঙুলে এই ছাপ দেগে দিলুম!" কিন্তু তারপরও দ্রীলোকটি বোধ হয় তাকে পুলিসের ভয় দেখায়। হত্যাকারী তথম হয়তো বলে,—'তুমি আমাকে পুলিসের ভয় দেখাছ? বেশ, তাহলে পুলিসের কাছে যে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দেবে, ভোমার সেই আঙুলই কেটে নিয়ে পুলিসের কাছে আমি উপহার পাঠাব!' কিন্তু আঙুলটা পাঠাবার

সময়ে সাবধানী হত্যাকারী উল্ফিটা তুলে কেলবার চেইটাঃ করেছিল।"

বড়-সাহেব বললেন, "প্রফেসর, এইবারে আপন্দি কবির মন্ত ক্রমার আগ্রয় নিয়েছেন! এ-সব স্বাভাবিক কথা নয়!"

প্রক্ষের হেসে বললেন, "হাঁা, আমার এ অনুমান মিথাা হ'তেও
পারে। কিন্তু মনে রাধবেন, আমরা কোন স্বাভাবিক হত্যাকারীর
কীর্ত্তি নিয়ে আলোচনা করছি না; কিন্তু সে কথা এখন থাক,
আপনাকে আসল পথতো আমি দেখিয়ে দিয়েছি আপনি অন্ত্রচিকিৎসকদের মধ্যেই হয়তো হত্যাকারীর সন্ধান প্রাবেন।"

পুলিসের বড়-সাহেবের হুকুমে তখনি দলে দলে ভিটেক্টিভ ও গুপ্তচর ভিয়েনার বিভিন্ন লব-বাবচেছদাগারে ও অন্ত্র-চিকিৎসকদের বাড়ীর দিকে ছুটল এবং প্রত্যেক ভাক্তারের গভিবিধির উপর ভীক্ষদৃষ্টি রাখা হ'ল। ভিয়েনার বিরাট জন সমুদ্রের মধ্যে পুলিস এভক্ষণ পরে একটা যেন ঘীপের মত গাঁই খুঁজে পেলে, গোয়েন্দাদের আর দিশেহারার মত হাবুড়ুবু খেতে হ'ল না। এই খোঁজা খুঁজির কলে কয়েকভ্লন অসাধু ভাক্তার ধরা পড়ল বটে, কিন্তু আসল অপরাধী তথনো নিক্রদেশ হয়েই রইল।

তারপর একদিন একটি যুবক অন্ত্র-চিকিৎসক পুলিসের বড়- সাহেবের কাছে এসে যা বললে তা হচ্ছে এই :

আসল অপরাধী কে তা আমি জানিনা বটে, কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হয়েছে।

কিছুদিন আগে আমাদের হাসপাতালে আনা উইস্ নামে একটি

শের-ভাক্তার কাজ করতে আসে। আনা যত রোগী দেশত, তাদের সকলকেই বলত, ডাঃ শ্মিট্জ্-এর কাছে গিয়ে অন্ত্র-চিকিৎসা করতে। অবচ ডাঃ স্মিট্জ্ আমাদের হাসপাতালের দলভুক্ত নন। পরে জানা যায়, ডাঃ স্মিট্জের সঙ্গে আনার বিয়ের কথা চল্ছে।

তারপর ভাক্তার মহলে কাগাযুষায় শোনা গেল, ডাঃ স্মিট্ল্ নাকি একই রোগীর উপরে অকারণে বার বার অন্তপ্রয়োগ ক'রে ডবল ভে-ডবল কি আদায় করেন। যেন তিনি থুব সহজেই তাড়াতাড়ি বড়লোক হরে উঠতে চান।

কিছুদিন পরে শুনলুম, আনার সঙ্গে ডাঃ শ্মিট্জের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে গেছে, তিনি বার্থা নামে আর একটি মেরে-ডাক্তারকে বিয়ে করতে চান।

দিন করেক হ'ল, আনা আমাদের হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। ডাঃ স্মিট্জ্ও এখন সহরের বাইরে গিয়েছেন আর বার্থারও কোন থোঁজ পাওয়া যাচেছ না।

গোয়েন্দারা এইবারে ডাঃ স্মিট্জের সন্ধান করতে লাগল।

শ্মিটজের এক পরিচিত রোগী ধবর দিলে, সে ডাক্তারকে সামার্লিং-এর ট্রেণ ধরতে দেখেছে। সামার্লিং হচ্ছে অম্বিয়ারই একটি পাহাড়ে-জায়গা, লোকে সেধানে হাওয়া বদলাতে যায়।

শাহাড়ের কোন নির্জ্জন স্থানে একটি বাড়ী। ,গোয়েন্দারা সেইখানেই ডাঃ স্মিট্জ্কে আবিফার করতে।

তথ্য অনেক রাভ হয়েছে. স্তর্মতা ভেদ ক'রে সশব্দে বইছে

কন্কমে ঠাণ্ডা বাতাস। অন্ধকার আকাশে একটা তারা পর্যান্ত উকি ।
মারছে না। গোয়েন্দারা চুপি চুপি বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে
কাড়াতে না-কাড়াতেই সভয়ে শুন্তে পেলে, মৌন রাত্রি হঠাৎ কেঁপে
উঠল স্ত্রী-কণ্ঠের তীত্র ও তীক্ষ আর্ত্তনাদে! কে যেন বিষম যন্ত্রণায়
চেচিয়ে উঠেই আবার থেমে পড়ল!

আধ অন্ধকারে একটা প্রকাশু লম্বা-চওড়া মূর্ত্তি আন্তে আন্তে সদর
দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল—তার পিছনে পিছনে একটি দ্রীলোক।

একজন ভিটেকটিভ্ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "ভাক্তার, তুমি আমাদের বন্দী!"

ভাক্তার এক লাকে পিছিয়ে গিয়ে বাড়ীর দরজা আবার বন্ধ করবার চেফা করলে, কিন্তু তার আঁগেই গোয়েন্দারা তাকে চারিদিক্ থেকে ঘিরে কেললে। তথন আরম্ভ হল বিষম এক ধন্তাধন্তি। কিন্তু সেই বিপুলবপু মহা-বলিষ্ঠ ভাক্তারকে কার্ করা সহজ নয় দেখে, একজন গোয়েন্দা রিভলভারের বাঁট দিয়ে এত জোরে তার মাধার আঘাত করলে যে, সে তথনি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল। তার সঞ্জিনী দ্রীলোকটিও ধরা পড়ল। সে হচ্ছে বার্থা, ভাক্তারের নতুন বউ।

বাড়ীর ভিতরের একটা ঘরে, অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপরে পাওয়া গেল হতভাগিনী আনাকে অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায়। তার কুই হাতে ব্যাণ্ডেন্স বাঁধা, ইথারের গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ।

কয়েক ঘণ্টা পরে আনা বললে, "হাা, ডাঃ শ্মিট্জ্ আমাকে বিয়ে করবেন বলে আমি ভার কাছে গিয়ে অন্ত্র-চিকিৎসা করবার জ্ঞা রোগীদের পরামর্শ দিতুম। একই রোগীর দেহে অকারণে বার বার অন্তে চালিয়ে ডাক্তার অভায়রূপে অভিরিক্ত অর্থ আদায় করভেন।

তারপর ভাক্তার আমাকে ছেড়ে বার্থাকে বিয়ে করতে চান।
সেইজতে আমি রাগ ক'রে বলি তাঁর অন্যায় চিকিৎসার কথা পুলিসের
কাছে প্রকাশ ক'রে দেব। ডাক্তারও তখন ক্ষাপ্লা হয়ে একদিন
আমাকে ধ'রে জাের ক'রে আমার হাতে উল্কির এক সাপ একে
দেন।

তারপরেও আমি পুলিসে ধবর দিতে চাই শুনে, তিনি আমার কাছে মাপ চেয়ে অন্তত্ত ভাবে বললেন, "আচ্ছা আমি জোমাকেই বিয়ে করব। কিন্তু বিয়ের আগে আমি হপ্তাধানেকের জন্মে সামালিংএ হাওয়া বদ্লাতে যেতে চাই, তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

আমি খুব খুসি হয়ে বোকার মত ডাক্তারের সঙ্গে এখানে চলে আসি। তারপর আমার এই হর্দ্দশা হয়েছে। ডাক্তার আর বার্থ। ছন্দনে মিলে আমার ছ-হাতের ছটো আছুল কেটে নিয়েছে। আছুল কেটে নিয়েছ আছুল কেটে নিয়েছ আছুল কোন সাপিনী। তোমার আছুলে কাল-সাপ এঁকে দিয়েছি, তবু তোমার চৈতত্ত হয়নি। আছো, ধীরে ধীরে সমস্ত হাত কেটে নিয়ে আমি তোমার বন্ধু পুলিসকেই উপ্রহার দেব।"

আপনারা না এলে এই দানব আর দানবী আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড ক'রে আমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করত।"

্ডাঃ স্মিটুজের আর বিচার হল না, কারণ গোয়েন্দার রিভলভারের

#### সভািকাব দানব-দানবী

চোটে তার খুলি কেটে গিয়েছিল এবং তা'তেই তার মৃত্যু হয়। বার্থা গেল জেলখানায়।

ভিয়েনা বিশ্ববিভালয়ের প্রকেসরের বাহাত্রিটা দেখলে তো? বেন মন্ত্রশক্তি বলেই শৃশুতার ভিতর পেঁকে সূত্র আবিক্ষার ক'রে অসুমানে তিনি বা বা বলেছিলেন, তার একটা কণাও মিধ্যা হ'ল না এবং তিনি না থাকলে পুলিস এ মামলার কোনই কিনারা করতে পারত না।



পারিসের পুলিস-দপ্তরে একটি আশ্চর্য্য ছোক্রার জীবন চরিত লিখি-বন্ধ আছে, সেইটিই তোমাদের শোনাব। মনে রেখ, এই জ্যাড-ভেঞ্চারের কাহিনীর একটি বর্ণপ্ত আমার বানানো নয়।

নাম তার আবাদি। সে নিশ্চয় কোন ছাড়-গরিব হাখরে বাপ্-মায়ের ছেলে। যখন তার বয়স মোটে একদিন, সেই

#### পারিদের ক্স-রাজা

সমরেই তার বাপ-মা তাকে পারিসের রাজপণে কেলে পালিয়ে যায়।

আবাদি রাস্তায় পড়ে বেড়াল-কুকুরের বাচ্চার মত কাঁদতে, লাগল। এক বৃড়ী স্থাক্ড়া-কুড়ুনী সেখান দিয়ে যেতে বেতে তার কান্না শুনতে পেলে। সে খালি স্থাক্ড়া কুড়ত না, পথে পথে ভিক্ষাও করত। বুড়ী বুঝলে, এই খোকাটাকে দেখিয়ে সে খুব সহক্ষেই লোকের মন ভেক্ষাতে পারবে। সৈ তখনি আবাদিকে কোলে ক'রে নিয়ে গেল।

বুড়ী যা ভেবেছিল, তাই। তার কোলে ছেঁড়া ভাক্ড়া জড়ানো, অভটুকু একটা কচি খোকাকে দেখে সকলেরই মনে দয়ামায়ার সঞ্চার হয়। প্রত্যেকেই বুড়ীর হাতে কিছু-না-কিছু গুঁজে দেয়। এইভাবে তার রোজগার খুব বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন উচু জায়গা থেকে পাথরের ু ে নর উপরে প'ড়ে গিয়ে আবাদির শিরদাঁড়া গেল চুম্ড়ে বেঁকে। বয়সে কচি ব'লে সে প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু তাকে দেখতে হ'ল বিষ্ণুলাক কুঁজোর মত।

এদিকে বুড়ীর রোজগার দেখে পারিসের অহ্যান্য ভিধারীর চোধ টাটিয়ে উঠল। তারা বুঝলে, বুড়ীর শ্রীহৃদ্ধির কারণ হচ্ছে ঐ ব স্থাবাদি।

- অন্য এক ভিখারী একদিন বুড়ীকে খুন ক'রে আবাদিকে চুরি করে নিয়ে গেল। দেখান থেকে সে কিছুদিন পরে আবার হাড়-

## वार्निक इविन्छ्

কের্ত্তা হল। বছর-ছয়েক বয়সের মধ্যে আবাদি এই ভাবে নামা ভিশারীর ঘরে আশ্রয় লাভ করলে।

নানা চরিত্রের ভিধারীর সঙ্গে থেকে ছয় বছর বয়সেই আবাদি হয়ে উঠল থুব চালাক-চতুর। সে জাল-অদ্ধ ও নকল-থোঁড়া সেজে কেবল ভিক্ষা কয়তেই শিখ্লে না, চুরি-বিভাতেও তার হাতে-থড়ি হ'ল। ক্লুদে দেহ নিয়ে বে-কোন গর্ত্ত দিয়ে গ'লে সে লোকের বাড়ীর ভিতরে চুকত, তারপর বা পেওঁ তাই নিয়েই বাইরে পালিয়ে আসত! পথে কোন অদ্ধ বা পঙ্গু ভিধারী ব'সে আছে, হঠাৎ আবাদি এসে তার ভিক্ষা-করা টাকা পয়সা তুলে নিয়ে দিলে দে-ছট!

আবাদির মতন ছেলে যে চুরি-জুয়াচুরি শিখবে, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা নয়, সে মানুষ হয়েছে চোরজুয়াচোরের ঘরেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচেছ এই যে, লেখাপড়ার দিকে ছিল তার অত্যন্ত প্রাণের টাম! কোন মাফার সে পায় নি, কেউ তাকে পড়াশুনো করতে বলে নি, কিন্তু তবু কি বিচিত্র উপায়ে সে লিখতে-পড়তে, শিখেছিল তা জানো?

তার ভিধারী-মনিবরা প্রতিদিন যখন এক চুই তিন ক'রে পরসা গুণভ ও হিসাব করত, আবাদি তখন মন দিয়ে শুনভ। এই উপায়ে সে ছোটখাটো অন্ধ শিখে নিলে। পারিসের রাজপথে বিজ্ঞাপনের 'পোফার' ও বিভিন্ন রাস্তার নাম দেখে দেখে তার বর্ণপরিচয় হয়ে গেল! পড়তে শিখলে বটে, তাকে বই কিনে দেবার লোক নেই! কিন্তু,আঁতাকুড় খুঁজে সে গৃহস্থদের কেলে দেওয়া হেঁড়া বই ও পুরানো

## পারিসের কুজ-রাজা

খবরের কাগন্ধ কুড়িয়ে আনত এবং তার ঘারাই পুস্তকের অভাব দূর করত !

আরো একটু বড় হয়ে আবাদি পথের থারের 'বুক-ফল' থেকে দোকানীর অগোচরে বই চুরি করতে লাগল। পথে-ঘাটে বা পার্কে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছবির ও গল্লের বই নিয়ে বেড়াচেছ, হঠাৎ কোণা হতে আবাদি এসে চিলের মত ছোঁ মেয়ে বই কেড়ে নিয়ে আবার কোণায় চম্পট দিলে! পারিসের বড় বড় বাড়ীর নীচে মাটির তলায় কুঠুরী থাকে। এমন একটি কুঠুরী ছিল আবাদ্বির আভা। সেথানে সে রীতিমত একটা লাইত্রেরি বানিয়ে কেললে।

তার মতন বৃদ্ধিমান ছেলে যদি সংপথে থাকত, তা'হলে আঞ্চ হয়তো পৃথিবীতে চিরম্মরণীয় ও শ্রন্ধা-সম্মানের অধিকারী হতে পারত। কিন্তু অসত্য পথে গিয়ে সে প্রকৃত মানুষ হবার সব হুযোগেই বঞ্চিত হয়েছে। পুলিস-দপ্তরের বাইরে কোথাও তার ঠাই নেই।

আবাদির বয়স যখন এগারো বছর, তখন সে স্বাধীন, কোন ভিখারীর তাঁবে আর কাজ করে না। জোর ক'রে বা ধমক দিয়ে তাকে তাঁবে রাখবার ক্ষমতাও কোন ভিখারীর ছিল না। প্রথম প্রথম সে অন্ধ বা পঙ্গ ভিখারীদের পুঁজিপাটা লুট ক'রেই অন্নের সংস্থান করত। তারপর অত অল্প লাভে তার মন আর খুসি হ'ত না। তেরো বছর বয়সে এক ধনীর বাড়ীতে হানা দিয়ে সে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে স'রে পড়ল। প্রাক্রিয় ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রেট্র

## वार्निक प्रविन्हरू

পেলে, কিন্তু তার থোঁজ পেলে না। পনেরো বছর বয়সে আবাদি তার মতন আরো তিনজন ছোক্রা সহকারী পেলে, তারা তাকে 'সর্দার' ব'লে ডাকতে শুরু করলে। তু'বছরের মধ্যে তার দলে আরো তিন ছোক্রা যোগ দিলে। দল নিয়ে আবাদি-সর্দার নিয়ম ক'রে চুরি-ব্যবসা চালাতে লাগল। একদিন তারা এক গুদামে চুরি করতে চুকেছে, এমন সময়ে পাহারাওয়ালার আবির্ভাব! কিন্তু আবাদি-সর্দার ও তার দলবলের হাত থেকে বিষম উত্তম-মধ্যম লাভ করে পাহারাওয়ালা হ'ল কুপোকাং! সতেরো বছর বয়সে আবাদি প্রথম রক্তের আদ পেলে। এক ডিটেক্টিভ তাকে গ্রেপ্তার করতে এল, কিন্তু আবাদি ছোৱা মেরে তাকে বেহুঁস্ ক'রে কেললে।

আবাদির দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিস-সহরে চুরি-রাহাজানি অসম্ভব বেড়ে উঠন। কারুর লোহার সিন্দুক ভাঙে, কারুর পকেট যায় কাটা, কারুর মাধায় পড়ে লাঠি। সহরে হৈ-চৈ উঠল।

আবাদির এই সময়কার একখানা ডায়ারি পাওয়া গিয়েছে। তাঁতে সে লিখেছে: "জীবন হচ্ছেশ্বুজ। যে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তাকেই আমি মারব। মানুষের সমাজে দুটো দল দেখি। একদলের সব আছে, আর-একদলের কিছুই নেই। যাদের সব আছে, তাদের মাধা কেটে নিয়ে আমি আমার অভাব পূরণ করতে চাই। দুর্ববলকে ভক্ষণ করক বলিন্ঠরা এবং পুলিস গণনা করক ক-জন মারা পড়ল।"

সত্যসতাই পুলিসকে গণনা আরম্ভ করতে হ'ল। একের নম্বর হচ্ছে, কেচ্। কেচ্ছিল আবাদি-সর্দাবের ডানহাত। সর্দার কাণা-ঘুষোর ধবর পেলে, তাকে পথ থেকে সরিয়ে কেচ্ দলপতি হ'তে

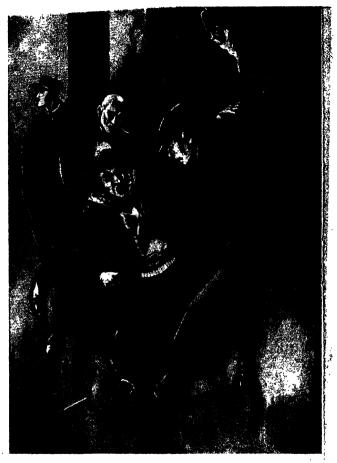

"আমি ফ্রাঙ্কোইদ্ নই, আমি পেরুগিনও নই,—আমি হচ্ছি ডিটেক্টিভ মার্টিল,!" -->১ পূর্ছা,

#### পারিলের কৃষ্ণ-রাম্বা

চায়! ছদিন পরেই পুলিস কেন্চের মৃতবেহ আবিকার করলে, ভার বুকে ছোরার আঘাত!

ু ছাইয়ের নম্বর হচ্ছে, এক জহরী। আবাদি-সর্দার তার দোকান আক্রমণ করেছিল এবং সে বোকার মন্ত বাধা দিতে গিয়েছিল। তথনি তার মুগু গেল উড়ে।

তিনের ও চারের নম্বর হচ্ছে, এক গৃহস্থ ও তার মেরে।
আবাদির দলের একজন চুরি করতে গিরে গৃহস্থের বন্দুকের গুলিতে
মারা পড়ে। দিন কর পরে আবাদি প্রতিহিংসা নেবার জভ্যে গৃহস্থ
ও তার নেরেকে হত্যা ক'রে এল।

ে এই ভাবে পুলিসের গণনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলল।

সারা সহরে হ'ল মহা বিভীবিকার সঞ্চার, কারুরই ধন-প্রাণ আর নিরাপদ নয়! অন্ধলার পাতাল-রাজ্যের কুজ্ত-রাজা আবাদি, বয়স তার আঠারো বৎসর মাত্র, কিন্তু এই বিকলান্ত যালকের ভয়ে সকলেই ধরধরি কম্পীমান!

পারিসের বিশ্ববিধ্যাত পুলিসের লজ্জা ও অপমানের সীমা নেই।
তারা আবাদির নাম শুনেছে, চেহারার বর্ণনা পেরেছে, কিন্তু তার
ঠিকানা জানের্না। উপরওরালাদের কাছে ধমক খেরে খেরে বড় বড়
নামজাদা ডিটেকটিডদের প্রাণ হ'ল ওঠাগত।

মার্টিম নামে এক ছোক্রা তথন গোয়েন্দা বিভাগে সবে চুকেছে।
সে ভাবলে, আবাদি-সন্দারকে যদি ধরতে পারি, ভার'লে আমার্র
উন্নতিতে বাধা দেয় কে? সেও তলে তলে থোঁজ নিতে লাগল, কিন্তু
কোধাও ভার পাতা পেলে না।

# चार्निक अपिन्हरू

ইডিমধ্যে আর এক খবর শোনা গেল। পেরুসিন নামে এক প্রাত্মা তার খ্ড়ীকে ধুন ক'রে প্রাণদণ্ডের হুকুম পেরেছিল, কিন্তু তার আগেই সে কারারকীকে হত্যা ক'রে ক্ষেল ভেলে পালিরেছে! পুলিন সন্দেহ করে, সে নাকি পারিসে এসেই লুকিয়ে আছে! নামান খবরের কাগজে পেরুসিনের চেহারারও বর্ণনা বেরুলো। তার গারের ক্ষারও বেমন ভয়ানক, শরীরও তেমনি ল্যা-চওড়া। একে আবাদি-স্কারকেই নিয়ে লোকের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, তার উপরে আবার এই খুনে পেরুসিনের কথা শুনে সকলের পিলে গেল চম্কে। এখন কাকে রেখে কাকে সামলানো যার ?

পারিসের কোন কোন কবিশ্বানান্ন ভদ্রলোকেরা প্রাণ গেলেও চোকে না। সেবানে কেবল চোর, ডাকাত ও হত্যাকারীর আড্ডা বসে। তোমরা বোধ হর জানোনা, কলকাতাতেও এই বরপের ক্লকিশানা আছে, ভাদের মালিকরাও গুণ্ডাদের সন্দার।

পারিদের ঐ শ্রেণীর কফিখানায় হঠাৎ একজন নতুন লোকের আবির্ভাব হ'ল। লম্বায়-চওড়ার চেহারা মন্ত-বড়, সে কারুর সঙ্গেই কথা কয় না, নিজের মনেই খেয়ে-দেয়ে চ'লে যায়।

চোর ও বদমাইসের দলে কৌতূহল জাগল, এই লোকটা কে ?

কৃষ্ণিনার নালিক বললে, "চেহারা আর হাবভাব দেখে মনে হুদ্ধে, ও সেই পেরুগিন ছাড়া আর কেউ নয়। ধবরের কাষ্ট্রেক আমি পড়েছি, পেরুগিন মার্সিলিলের জেল ভেঙে পালিয়ে এলেছে। —আছার, ওর সঙ্গে একটু আলাগ ক'রেই দেখা যাক না কেন ?"

## ণারিদের কুজ-রাজা

মালিক লোকটির কাছে গিয়ে স্থ্যোলে, "কি হে ভারা, মার্সিলিস থেকে আসহ নাকি ?"

লোকটি লাক বেরে দীড়িরে ঠেচিয়ে উঠল, "ভৌর নিকুচি করেছে। যদি এসেই থাকি, হয়েছে কি ?" বলেই সে কোমরবন্ধে হাত দিলে। ভার কোমরবন্ধে রয়েছে মস্ত এক ছোরা।

মালিক বললে, "হুঁ, তুমি দেখছি একটি জাঁহাবাজ বাজপকী। বহুৎআচ্ছা, এস তবে, আমার সাঙাতদের সঙ্গে ব'সে খেন্নে-দেরে একটু ফুর্ত্তি করবে চল।"

লোকটি নারাজ হ'ল না। দলে গিয়ে মিশল বটে, কিন্তু কথা-বার্ত্তা বড়-একটা কইলে মা। নাম জিজ্ঞাসা করাতে বললে, "ফ্রাফ্লোইস্"। কিন্তু সবাই বুঝলে, তার আসল নাম পেরুগিন।

আবাদির কাণে এই খবর গেল। সে শ্রির করলে, এমন কাজের লোককে হাজহাড়া করা হবে না। তার আড্ডার ফ্রাক্টেইনের নিমন্ত্রণ হ'ল। কিন্তু আবাদি সন্দার বরসেঁ ছোক্রা হ'লে কি হর, সে মহা হঁসিয়ার ব্যক্তি। প্রথমেই সে দেখা দিলে না, আগে আড়াল থেকে লুকিয়ে তীক্ষণৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে ফ্রাফোইস্কে পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল সম্ভোবজনক হ'লে পরে সে বেরিয়ে এল।

বিশ্ব ফ্রাকোইস্ প্রথমটা বিছতেই তার দলে ভর্তি হ'তে রাজি হ'ল না। ক্রেক্দিন সাধাক্ষধির ও অনেক লোভ দেখাবার পর শেষটা লে স্বীকার পেল।

ঠিক সেই সময়ে ফ্রান্সের এক মন্ত্রীর বাড়ী লুট করবার জয়ে গলের মধ্যে বড়্বত্ত চলছিল। মন্ত্রী-বাঁড়ীর এক দাসী ছিল আবাদি সর্দারের

# वार्तिक प्रवित्रक्

চর। সে এসে খবর বিরেছে, বাড়ীর সমস্ত লোকজন নিয়ে মন্ত্রী বিবেশে হাওয়া খেতে সেছেন, বাড়ীতে আছে থালি সে আর একজন ছারবান।

সাবাদি ঠিক করতে, প্রথমেই এই ব্যাপারে ফ্রাফোইন্কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে তার সাহস, বৃদ্ধি ও শক্তি পরীকা করবে।

বধাসময়ে সন্ধার পর আবাদি-সন্দারের এক চ্যালা একথানি দামী

। বোটরগাড়ী চুরি ক'রে নিয়ে এল। আবাদি ও ক্রাকোইস্ দস্তরমত
কোম্রা-চোম্রার মত সাজপোধাক প'রে মন্ত্রীর বাড়ীর উদ্দেশে রওনা

ভ'ল।

छथन शवचां विक्षान । छाटमत जटनम्ह कत्राष्ठ शादत खनन टक्छे दर्वहै ।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকে আবাদি ও ক্রাকোইস্ দেখলে, একখানা

- আরাম-চেরারে আধ-শোরা অবস্থার বারবান নাক ডাকিরে নিজা দিচ্ছে।

- আবাদি তার মোটা লাঠিগাছটা বাগিরে ধ'রে পা টিপে টিপে

এগিয়ে গেল।

্রজাচস্বিতে বিনাষেকে বজ্ঞাখাতের মত ধারবান একলাকে দাঁড়িঞ্জে উঠে আবাদিকে ব'রে ভূলে আছাড় মারলে!

আবাদি মাটির উপরে প'ড়েই চোবের নিমিবে অটোমেটিক রিভলবার বার ক'রে বারংবার ঘোড়া ট্রিপতে লাগুল, কিন্তু কী ভরাবক, বোড়া পড়ে, তবু টোটা কাটে না!

্ৰাবাদি চীৎকার ক'বে উঠল, "ফাকোইস্। গুলি ক'বে ওকে 'মেৰে কেল!" ুক্তির বারবানের পাশে কাঁড়িরে ডার বন্ধু হাসতে হাসতে বললে, "আমি ফ্রাক্ষেইস্ মই, আমি পেরুসিন্ও নই,—আমি হতি ভিটেকটিড মার্টিন! তোহার রিভলবার থেকে আমিই টোটা সরিয়ে ফেলেছি!"

হিংত্র গোধ্রোর মন্ত কোঁশ্ ক'রে উঠে আবাদি বললে, "ও, তাই নাকি ? বেশ, ভাহ'লে ধর আমাকে !"···বলেই, সে জামার পকেট প্লেকে স্থানীর্য এক ছোরা বার ক'রে কেললে!

মাটিনের সক্ষেত্ত শুনে তথনি গুপ্তস্থান থেকে পাঁচ জন সম্প্র পাহারাওয়ালা আত্মপ্রকাশ করলে!

বিকল আক্রোশে পাগলের মত হয়ে আবাদি দীর্ঘ ছোরাধানা শুভে তুবে তীত্র বেগে মার্টিনকে ছুঁড়ে মারলে ৷ এমন তার হাভের টিণ্ যে, মার্টিন সাঁৎ ক'রে স'রে না দাঁড়ালে ছোরাধানা নিশ্চরই তার বুকে গিয়ে বিঁধ্ত !

মার্টিন বাবের মত কাঁপিয়ে প'ড়ে ছই ছাতে আবাদির গলা ছিপ্তে ধ'রে বললে "হতভাগা সয়তান! ভোকে বধ করলেও কোন শাশ হয় না, কিন্তু তা আমি করব না! নে, এখন হাতকড়ি পর।"

মার্টিনের নথদর্গণে ছিল আবাদির সব অরের খবর। একে একে ভার দলের প্রভাবেই ধরা পড়ল।

আবাদিকে অভয় দিয়ে বলা হ'ল, "তুমি যদি সরকারি সাক্ষী হয়ে সব কথা স্বীকার কর, তাহ'লে ভোমার দলের সবাইকে শান্তি দিয়ে ভোমাকে হেড়ে দেওরা হবে।"

त्म महर्ष्य वनतन, "बामि हिट बारानि-मर्फात ! नरनत श्ररणाकरक

तिकी क्यार नरकर वाकि मक्तात ररवि। वाकि छारवे काक्य निर्मारकर माकी रुप सा, जायात या रहा, रहाकः!"

— "र्जामारक यति रहरण राज्या दश, छार'रा जूनि कि कररा ।"

--- "या कतहिलूम छारे कत्रव ! आध्छात्र किटत निर्देश आवात मर्जून इस नाम १९४४ ।"

বিচারের কলে, আবাদিকে স্থদ্র কাগিকোর্ণিয়ার পাঠিরে দেওয়া ছ'ল, কারাবাসের কল্মে।

আ্বাদি বললে, "ভোমরা হকুম দিয়েছ ব'লেই যে আমাকে বাবজ্ঞীবন কারাবাস করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমি ঠিক আবার পালিয়ে আসব।"

কিন্তু আবাদি তার্ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি। কারাগারেই ক্র-রোগে অকালে তার মৃত্যু হয়।

মানুষ যা চায়, আবাদি নিজের চেকীয় সে-সমস্তই অর্জন করেছিল —বিছা, বৃদ্ধি, শক্তি। কেবল কুপথে গিয়েই সে সব বার্থ করলে।



আজ পর্যান্ত অনেক ভাকাত ও পুনীর গল্প শোনা গেছে, কিন্তু করাসী ভাকাত বোনোটের ভরতর দলের কাছে ত্রে-সর্বশীল হচ্ছে ধুব ঠাণ্ডা গল্প!

১৯১১ श्रुकोत्मित ১৯८म छिट्मस्टरात मकान-दिनाञ्च त्रत्-सत् क'रज इष्टि सन्दर्भ।

শ্যারিসের এক বড় ব্যাস্থ সবে ধরজা থুলেছে। কেবি ও পীন্যাম মামে ব্যাক্তের গ্রই কর্মফারী কয়েক লক্ষ্য টাকা নিয়ে এখনি আসবে, কর্মৃত্যক্ত তাবেরই জন্ম অপেক্ষা করছেন। া ন্যায়ন্ত্ৰৰ কাতেই হাতাত উপৰে একথানা গোটৰ-গাড়ী ইাড়িয়ে শাহে—ভাৱ জাৰ্লা-দৱজা বন্ধ, কিন্তু বেলিৰ বন্ধ ময়।

কেবি ও সীব্যাদকে দেখা সেল,—ভারা গল করতে করতে তাকের দিকে এসিয়ে আসতে।

ভারা ব্যাকের দরজার কাছে এল। হঠাং বন্ধ শেটিয়-গাড়ীর ইরজা পুলে মুজন লোক রাস্তার উপরে লাকিরে পড়ল—ভাবের হাড়ে রিজলভার।

ভাবের রিভলভার গর্জন করলে—কেবি মাটির উপরে সুটিয়ে প্রাক্তন। একজন লোক ভার হাতের টাকার ব্যাস নিরে টামাটানি করতে লাগল, কিন্তু কেবি আহত হরেও ব্যাস হাড়তে রাজি নয় দেবে সে আবার রিভলভার হুঁড়ে তাকে একেবারে কাবু ক'রে কেললে। ভারপর সে ব্যাস নিয়ে একলাকে মেটিরের উপর চ'ড়ে বসল।

রান্তা তথন লোকে লোকারণ্য হয়ে পেছে। অনেক লোক কোটরের দিকে ছুটে এল, এবং সজে সজে নোটরের ভিতর থেকে ক্লাইকে ছুখানা হাত বেরিয়ে পড়ল—প্রভাক হাতেই এক-একটা রিক্তলভার অগ্নি উনগার করছে! ক্লমভার বীরম্ব উপে মেল—ধে বেদিকে পারলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। একখানা লিয় পথ কুছে কাভিমে বাখা দেবার চেক্টা করলে। কিন্তু পারলে না—বোটরখার্যা জীবের মতন বেগে তাকে এড়িয়ে চোধের কাড়ালে চাইল পেল।

भूमित्मत हेमक् महन । छात्मत हत्त्रत्रा । हात्रिमित्म द्वीक मिद्रह धारम चनत मित्म, त्वाहित्तत्र मत्या हिम द्वादमाहे मात्म धक्कम त्यांक ও তার সঙ্গীরা। নোটরশালাও একটা নদীর ধারে পাথরা গেলানার সেখানা চুরি-কচা নোটর।

কিন্তু বোনোট্রেক পুলিস কিছুভেই আর ধরতে পারে মা। সে ভারি চালাক—আন্ধ এ-বাসা, কাল ও-বাসা ক'রে বেড়াতে লাগল, কোণাও ত্ব-একদিনের বেলী খাকে মা। পুলিস বধনি খোঁজ পেরে তাকে ধরতে যায়, তখনি গিয়ে দেখে বোনোট্ আগেই ভালের ফাঁকিদিয়ে স'রে পড়েছে। এইভাবে এগারো বার সে পুলিসের চোখে খুলো দিলে।

· পিরেইস্ নামক স্থানে হজন ধনী লোক বাস করত—স্থামী ও রী । এক রাত্রে কারা ভাষের খুন ক'রে অনেক টাকা নিমে পালিয়ে কেল । পুলিস সন্ধান নিয়ে জান্লে, এ হচ্ছে বোনোটের দলের কাজ।

একদিন একজন পুলিসের লোক হঠাৎ দেখতে লেকে, চনৎকর্ম একধানা ঘোটর চালিরে বোনোট্ রাজপথ দিরে যাজে। সে এক-লাকে ঘোটরের পা-দানীর উপরে উঠে পড়ল—কিন্তু বোনোটের গুলি খেরে পরবৃত্ততেই তাকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হ'ল। সে মোটরখানাকেও পরে সহরের একজারগায় ভাঙা-চোরা অকরায় পাওয়া গেল এবং সেখানাও চুরি-করা ঘোটর।

মাসবানেক পরে কাউন্ট রৌগেট তাঁর মোটরে চ'ড়ে বেড়াডে বেরিরেছেন, আচম্বিতে তিনজন বন্দুক্যারী লোক এলে গাড়ী থামিরে বললে, "গাড়ীখানা এখনি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"

ফ্রাইন্ডার ইতন্তভঃ করলে—সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলিভে ভার ; ভবলীলা সাজু হয়ে গেল। কাউন্ট গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু তিনিও গুলি খেয়ে যত জোরে পারেন পা চালিয়ে দিলেন।

বন্দুক্ধারীরা হচ্ছে বোনোট্ ও তার ছইজন সজী। কাউণ্টের গাড়ীতে আরো কয়েকজন দলের লোককে তুলে নিয়ে ক্রারা আর এক ব্যাঙ্কের দরজায় এসে দাঁড়াল। তারপর দরজায় ছইজন লোককে পাহারা দেবার জন্মে রেখে তিনজন সঙ্গী নিয়ে বোনোট্ বুক ফুলিয়ে ব্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করল।

ভারপর তারা ত্রচোখা গুলি চালাতে লাগলো। ব্যাঙ্কের তিনজন লোককে হত ও আহত ক'রে ভাণ্ডার লুটে টাকা নিয়ে ডাকাতের ফল আবার স'রে পড়ল।

্ৰবাবে পুলিশ অনেকটা সাবধান হয়েই ছিল। মোটরে ও মোটর-বাইকে চ'ড়ে দলে দলে পুলিশ ডাকাতদের পিছনে পিছনে ছুটল।

কিন্তু তাদের কাছে যায় কার সাধ্য! গাড়ীর ভিতর থেকে রাশি রাশি গুলি ছুটে আসছে! একটা ফৌশনের কাছে এসে ডাকাতরা মোটর থেকে নেমে ট্রেণে চ'ড়ে বসল। পুলিসের লোকেরা পরের ফৌশনে গিয়ে তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করবার জল্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তার আগেই পথের একটা বাঁকের মুখে এসে ট্রেণ যখন তার গতি কমিয়ে দিলে, বোনোট্ নিজের লোকজন নিয়ে গাড়ী থেকে অদশ্য হ'ল।

প্যারিদের সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠে বলতে লাগল—পুলিশ কোম কাজের নয়, তাদের অকর্মণ্যভায় আমরা এইবারে খনে-প্রাণে মারা পডব। পুলিসের বড়কর্ত্তা প্রমাদ গুণে নিজেই কোমর বেঁধে কার্য্যক্রেজে নামলেন। এমন ভয়ানক সাহসী ভাকাতের কথা ভিনি কথনো শোনেন নি। ইচ্ছা করলে এরা অনায়াসেই বিদেশে গিয়ে পুলিসকে কলা দেখাতে পারে, কিন্তু তা' না ক'রে পুলিসের চ্যোবের সামনেই সহরে ব'সে এরা ষা-থুসি-ভাই করছে। পুলিসের বড়সাহেব রোনোট্কে আবিকার করবার জল্যে একশো কুড়িজন ভিটেকটিভ নিযুক্ত করলেন!

## を記

গজির ব্যবসা ছিল চোরাই মাল কেনা! পুলিশ সে খবর রাখত। ডিটেকটিভ জোইন ও কোল্মার একদিন সদলবলে গজির বাসায় গিরে বললেন, "তুমি নিশ্চয় বোনোটের খবর রাখো। শীগ্গির ভার ঠিকানা বল।"

'গজি বললে, "দোতালায় একটা ঘরে একখানা খাতায় বোনোটের ঠিকানা লেখা আছে। আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসচি।"

জোইন ও কোল্মারের কেমন সন্দেহ হ'ল, তারাও গজির সঙ্গে সঙ্গে উপরে গেলেন।

একটা ঘরের সামনে গিয়ে গজি বললে, "ঐ যাঃ, ঘরের চাবিটা নীচে ফেলে এসেছি। আপনারা একটু দাঁড়ান, চাবি নিয়ে আমি এখনি ফিরে আসচি।"—সে আবার একতলায় নেমে গেল।

কিন্তু খরের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল না, কারণ কোল্মার ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল!

# वार्वानक त्रापन्दर्

ভোইন ও কোল্মার রিভলভার বার ক'রে ঘরের ভিতরে চুকলেন
—তৎক্ষণাৎ নিবিড় অন্ধকার ভেদ ক'রে আর একটা রিভলভারের
অগ্নিভিষা সশব্দে গ'রেজ উঠল!

কোল্মার তথনি সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অন্ধকারেই কাকে তুইহাতে জড়িয়ে ধ'রে মাটির উপরে পেড়ে কেললেন।

কিন্তু সে কাবু না হয়ে উণ্টে রিভলভার ছুঁড়ে কোল্মারকেই জ্বম করলে। তারপর কোইনের পালা! বোনোটের রিভলভার আবার অগ্নির্ম্নি করলে, জোইনও ধরাশায়ী হলেন।

রিভলভারের শব্দে নীচে থেকে একজন পুলিসের লোক ছুটে এল। একটা দেশালাইয়ের কাঠি জেলে সে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে রক্তগঙ্গার মাঝখানে তিন-তিনটে মৃতদেহ স্থির হয়ে প'ড়ে রয়েছে। তার পায়ের শব্দ পেয়ে বোনোটও মৃত্যুর ভান ক'রে আড়ফ হয়ে রইল!

পাহারাওয়ালাটা তাড়াতাড়ি খবর দেওয়ার জত্যে আবার নীচের দিকে ছুটল। সেই ফাঁকে উঠে পড়ে বোনোট্ জান্লা থুলে বেরিয়ে ছাদে চ'ড়ে চম্পট দিলে।

তিনদিন পরে বোনোট্ গ্রেণঘড় নামে এক দগুরীকে আক্রমণ ও আহত করলে। সে মিখ্যা সন্দেহ করেছিল যে, ঐ দগুরীই তার বিরুদ্ধে ধানায় গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে!

## ক্তিন

ভূবইস্ ছিল বোনোটের বিশেষ বন্ধু। খোয়েন্দারা ধবর পেলে বোনোট তার বন্ধুর মোটরগাড়ীর কারধানায় লুকিয়ে আছে।

## এ-যুগের সব-চেন্নে বড় ডাকাভ

তথন পুলিসের কৌজ সেইদিকে ভূটল!

. বোনোট তথম কারখানার বাইরে একখানা মোটর-বাইকে চড়বার চেফা করছিল। হঠাৎ পুলিসের আবির্ভাব দেখেই সে বাড়ীর বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারও ছুঁড়তে লাগল। চুজন ইন্স্পেক্টর তার অব্যর্থ লক্ষ্যে আহত হলেন। পুলিসেঁর পল্টনও বাড়ী আক্রমণ করলে, কিন্তু অগ্রান্ত গুলির্ন্তির চোটে সকলে আবার পিছিয়ে আসতে বাখা হ'ল।

কারথানা-বাড়ীটা ছিল একেবারে খোলা জারগায়। কোনো দিক দিয়েই লুকিয়ে ভার কাছে এগুবার উপায় ছিল না।

চারিদিক থেকে খবর পেয়ে দলে দলে লোক বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে ছুটে এল—পুলিসকে সাহায্য করবার জন্মে।

কিন্তু বোনোট্ ও তার স্থাঙাত ডুবইসের রিভলভারের খন খন গর্জ্জন শুনে কেউই আর বাড়ীর কাছে ঘেঁবতে ভরসা করলে না!

বেলা দশ্টার সময়ে পুলিস-সাহেব বুঝলেন, কেবল পাহারা-ওয়ালাদের সাহায্যে বোনোট্রেক বন্দী করা যাবে না! তখন খবর দিয়ে সৈগ্যদের আনানো হ'ল।

খড়ে-বোঝাই মালগাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে সৈন্ডেরা ভিনামাইট দিয়ে বাড়ীর দেওয়ালের খানিকটা উড়িয়ে দিলে।

কিন্তু তবু বিশেষ শ্ববিধা হ'ল না। বরং ভাঙা দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বোনোট্ ও ডুবইসের বন্দুক আরো বেশী গুলির্ন্তি করবার স্থযোগ পেলে!

বৈকাল পর্যান্ত সমান যুদ্ধ চলল-একপক্ষে পুলিস-বাহিনী, সৈঞ্-

# व्यार्निक विन्हर्

দল ও সারা সহরের বাসিন্দা ও অন্য পক্ষে মাত্র ছটি প্রাণী! এমন যুদ্ধ কথনো হয় নি!



কৈন্দ্রের তিনামাইটের সাহায্যে বাড়ীর আরো-খানিকটা ভেঙে ফেলে তার চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিলে।

## এ-বুগের বব-চেয়ে বড় ডাকাত

তারপর সকলে একসঙ্গে বাড়ীখানাকে আক্রমণ করলে। বাড়ীর ভিতর থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

নীচের তলার দেখা গেল, ডুবইসের মৃতদেহ প'ড়ে ররেচে, তার গায়ে তিন-তিনটে গুলির চিহ্ন! উপর-তালার ভগ্নস্তৃপের ভিতরে গিয়ে পুলিস সাহেব প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলেন না।

তারপর দেখলেন, রাশীকৃত আজে-বাজে জিনিসের তলা থেকে একখানা হাত দেখা যাচেছ এবং সেই হাতে রয়েছে একটা রিভলভার!

হাতশুন্ধ রিভলভারটা কাঁপাতে কাঁপাতে উঠে আর-একবার অগ্নি-বৃষ্টি করলে!

সেই সঙ্গে পুলিস-সাহেবও রিভলভার ছুঁড়লেন।
হাতখানা নেতিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।
সেই হাত খ'রে পুলিস-সাহেব বোনোট্বে টেনে বার করলেন।
বোনোটের তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। তার দেহের বারো
জারগায় ও মাথার তিন জারগায় বুলেটের ক্ষতচিহ্ন!

সহরের বাসিন্দারা বোনোটের দেহকে ছিঁড়ে টুক্রো টুক্রো ক'রে ফেলবার উপক্রম করলে। অনেক রুফ্টে তাদের নিবারণ ক'রে বোনোট্রেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু বিশ মিনিট পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তার জামার ভিতরে পাওয়া গেল এই লেখাটুকু:

"আমি আমারই মত জীবনযাপন করব। প্রত্যেক লোকেরই বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু তোমাদের ঐ পাপী ও নির্বেষ্টি

## আধুনিক রবিন্হড্

ু সমাজ বৰ্ণ আমাকে বাঁচতে দিতে রাজি নয়, তথ্ন কি আর করা বায় ? আমাকে মরতেই হ'ল !"

#### 

ভাকাত-সন্দার বোনোট্ মরল বটে, কিন্তু তার ডানহাঁত ও বাম-হাত এখনো বেঁচে আছে। তার দল এখনো ভাঙে নি।

গাৰ্ণিয়ার আর ভ্যালেট্, এরাই ছিল বোনেটের ডানহাত আর ৰামহাতের মত।

কিন্তু সারা দেশের চোখে তারা কতদিন ধ্লো দিতে পারে ?
হপ্তানুয়েক পরে ধবর পাওয়া গেল, তারা নদীর ধারে একখানা বাড়ী
ভাড়া নিয়ে বাস করছে। কেবল তাই নয়, দরকার হ'লে লড়াই
করবার জভ্যে তারা এই বাড়ীখানাকে কেলার রসদখানায় পরিণত
করেছে এবং এ বাড়ীখানাও এমন জায়গায় আছে যে, কোনোদিক
থেকেই লুকিয়ে তার কাছে বেঁষ্বার উপায় নেই।

তথনি বাড়ীখানাকে অবরোধ করবার ব্যবস্থা হ'ল। চৌদ্দধানা মটর ভর্ত্তি ক'রে পুলিসের লোক ছুটল এবং তাদের সঙ্গে চলল শভ শত সৈগু, কলের-কামান-শ্রেণী ও অনেকগুলো সার্চ্চলাইট। এ ধেন কোন দেশধ্যের আয়োজন।

আক্রমণকারীরা যথান্থানে হাজির হয়ে সবিদ্ধায়ে দেখলে, খবর পেয়ে তাদের আগেই হাজার হাজার লোক শত শত মোটরে চ'ড়ে দেখামে সিয়ে উপস্থিত হয়েছে!

# এ-বুগের সব-চেম্বে বড় ডাকাত

ভখন রাতের বেলা। উজ্জ্বল সার্চ্চ-লাইটগুলো কিন্তু রাভকেও
দিন করে' কেললে। বড় বড় লোহার থামের আড়ালে দেহ চেকে
পুলিস ও কৌজ ডাকাতদের বাড়ী আক্রমণ করলে, কলের কামানগুলো চেঁচিয়ে লোকের কাণে তালা ধরিয়ে দিতে লাগল, এবং
চতুর্দ্দিকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, থেকে থেকে ডিনামাইটের
গভীর গর্জ্জনে!

গার্ণিয়ার ও ভ্যালেট্ও হাত গুটিয়ে ব'সে রইল না, তাদেরও বন্দুকের গুলিতে আক্রমণকারীদের কেউ কেউ হত ও আহত হ'ল।

নয় ঘণ্টা ধ'রে যুদ্ধ চলল অশ্রাস্তভাবে। অসংখ্যের বিরুদ্ধে মাত্র চুইজনের আত্মরক্ষার এমন কাহিনী কোন ইতিহাসেই লেখা নেই।

রাত চারটের সময়ে বন্দুক, রিভনভার ও কলের কামানের অগ্নি-বৃষ্টিতে ক্ষতবিক্ষত সেই ছোট বাড়ীখানা ডিনামাইটের মুখে প্রায় ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল।

কিন্তু তথনো তার ভিতর থেকে আর একবার বুলেটের ঝড় ছুটে এল—সেই শেষ-বার! তারপর সব চুপচাপ। পুলিস ও সৈক্তগণ সেধানে গিয়ে পেলে কেবল গার্ণিয়ার ও ভ্যালেটের মৃতদেহ। অসংখ্য গুলির চোটে তাহাদের দেহ ঝাঁজ্রা হয়ে গেছে।

কিছুদিনের ভিতরেই বোনোট্-সম্প্রাদায়ের আর সব লোকও ধরা পড়ল। অনেকের যাবজ্জীবন জেল হ'ল এবং অনেকে গিলেটিনে প্রাণ দিলে। কেউ করলে আত্মহত্যা।

কিন্তু বোনোটের দলের কেউ কম যার না। ক্যারুষি নামে ' বোনোটের এক সঙ্গীকে পুলিস গ্রেপ্তার করলে। কিন্তু পাছে সে

## আধুনিক রবিন্হড্

আত্মহত্যা করে, এই ভয়ে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় জেলখানায় বন্ধ ক'রে রাখা হ'ল। তবু একদিন সে ফাঁক পেয়ে বানরের মত দেওয়াল বেয়ে পাঁচ-তলার ছাদের উপরে গিয়ে উঠল এবং চীৎকার ক'রে বললে, "ঘড়ীতে যেই বারোটা বাজবে, অমনি আমি এখান থেকে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণ বিসর্ভ্রন দেব।"

জেলের কর্ত্তা কাকুতি-মিনতি ক'রে বললেন, "ছিং, অমন কাজ কি করতে আছে ? লক্ষ্মী-ছেলেটির মতন নীচে নেমে এস!"

ক্যারুয়ি সে কথা আমলেই আনলে না।

জেণের কর্ত্তা তথন পাঁচতলার ছাদে লোক পাঠিয়ে ওাকে ধরবার উত্যোগ করলেন। ক্যাকয়ি তখন কাকুতি-মিনতি ক'রে বললে, "ছিঃ, অমন কাজ কি করতে আছে? বেলা বারোটার আগে কারুকে ওপরে পাঠিও না. তাহ'লে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে যে।"

জেলের কর্ত্তা তার কথা আমলেই আনলেন না, তাকে ধরবার জন্মে লোক পাঠালেন। কিন্তু সে লোক উপরে আসবার আগেই ক্যাকয়ি ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে প্রাণত্যাগ করলে!

এই বোনোট ও তার দলবলের কথা মাঝে মাঝে যথন ভাবি তথন মনে হয় যে, বিপথে চালিত হ'য়ে এদের এমন অভুলনীয় নীরত্বও বার্থ হ'রে গেল। নিজেদের সাহস ও শক্তির অপব্যবহার না করলে পৃথিবীর শ্রাজা-পূজা লাভ ক'রে আজ হয়ত তারা নিত্য-স্মরণীয় হ'তে পারত।

হিংস্ক পশুজীবন যাপন করে বলেই বাঘ-সিংহকে কেউ বীর ব'লে জাকে না।



ইয়ান্ধি ব'লে ডাকা হয় আমেরিকানদের। আর গুণ্ডা কাকে বলে ডোমরা সকলেই তা জানো। গুণ্ডা নেই এমন দেশও বোধহয় ছনিয়ায় নেই। কিন্তু গুণ্ডামিতে এখন সকল দেশের সেরা বোধ করি

# আধুনিক রবিন্হড্

ইয়াঙ্কিদেরই দেশ। আজ তাদেরই দেশের বালক-গুগুদের কথা কিছু-কিছু বলব।

প্রথমে ইয়ান্ধি গুণ্ডাদের নাম থেকেই স্থক্ত করি। তাদের অনেকেরই ডাক-নাম ভারি মজার। যথা—'খোকামুখো উইলি', 'পুকু চার্চি', 'ক্যাপা বাচ', 'মস্ত মাইক', 'পু চকে মাইক', 'নকল হাঁস', 'নরকের বিজাল ম্যাগি', 'হুচি-কুচি মেবি', 'খাই-খাই জোকা', 'গ্ডা গু নর্ম', 'ঝোড়ো লুই', 'যুবু লিজি', 'সিদ্ধ ঝিমুক ম্যালয়', 'পুকুত প্যাডি', 'গল্দা-চিংড়া কিড্,' 'ছে ডা-তাক্ডা রিলে' ও 'ওদের-খ'রে-খাও জ্যাক্' প্রভৃতি।

ওদেশী গুণ্ডাদের আড্চাগুলোর নামও চমৎকার। যথা— 'আঁস্তাকুড়', 'নরকের রান্নাঘর', 'নরকের গর্ত্ত', 'দেয়ালের গর্ত্ত', 'মড়া-ঘর', 'প্লেগ', 'ধ্বংস', 'গোল্লায় যাবার পথ', 'রক্তের বালতি' ও 'আজু-হত্যার ঘর' প্রভৃতি। ঐ সব নাম দেখেই বোঝা যাচেছ, আমেরিকার গুণ্ডারা জ্ঞান-পালী।

অনাথ ছেলেরা লেখাপড়া না শিখিলে ও গুরুজনের উপদেশ না পেলে কি হয়, আমেরিকায় তার জলস্ত দৃষ্টাস্ত দেখা যায়। কারণ আমেরিকার গুণ্ডারা গুণ্ডামি করতে শেখে,প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ওখানকার কয়েকটি বিখ্যাত বালক-গুণ্ডাদলের নাম হ'চেছ, "চল্লিশ ছোট্র চোর," "কুদে মরা ধর্গোস্", ও "খোকা, গুণ্ডাদল" প্রভৃতি। ঐ-সব দলের ছোকরাদের বয়স আট-দশ-বারোর বেশী না হ'লেও চুরি, জুয়াচুরি, পকেট-কাটা, রাহাজানি ও খুন্থারাপি প্রভৃতিতে ভারা খাড়ীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম শয়তানি দেখায় নি!

#### ইয়ান্তি খোকা-প্রপ্রা

ওদের একটি দলের দলপতির নাম খোকামুখো উইলি, সে নিজের সাঙ্গোগাঙ্গদের নিয়ে "গ্রাগু-ভিউক থিয়েটার" নামে একটি রঙ্গালয় খুলে বাছাছরির পরিচয়ও দিয়েছিল! তারা নিজেরাই নাটক লিখে অভিনয় করত! মিন ও সাজপোধাকের জল্যে তাদের কোন ভাবনাই ছিল না, কারণ যা যা দরকার, শহরের বড় বড় থিয়েটারের ভাগুার থেকে চুরি ক'রে আনলেই চলত! এই শিশু-থিয়েটারের দর্শক হ'ত নিউ ইয়র্ক শহরের যত অনাথ বালকবালিকা ও বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলেরা এবং আসনের দাম ছিল মাত্র পাঁচ আনা পয়সা! কিছুদিন থিয়েটার খুন-জোরে চলল। বাচছা গুগোদের ট্যাকে পয়সা আর ধরে না! কিন্তু তাদের বাড়-বাড়ন্ত অন্যান্ম ছোকরা-গুগুদের দল স্কুইতে পারলে না! তারা অভিনয়ের সময়ে রোজ এসে এমন দাজাছাজামা হুরু করলে যে, পুলিস শেষটা শিশু-থিয়েটার উঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল।

পুঁচকে মাইক্ ব'লে এক ছোক্রা-গুণ্ডা মস্ত এক চুফ্ট ছেলের দল
গ'ড়ে কিছুকাল বেজায় উৎপাত স্থক করেছিল! তাদের নাম ছিল
"উনিশ নম্বর রাস্তার দল।" ও-দলের ছোক্রাদের স্থভাব ছিল এম্নি
ভয়ানক ষে, পুলিস পর্যান্ত তাদের কাছে ঘেঁষতে চাইত না! তাদের
অত্যাচারে সে-অঞ্চলে পাদরীদের ইকুল পর্যান্ত বন্ধ হয়ে যেন্ড, কারণ
ভালো ছেলেরা চোখের সামনে ব'সে পড়াশোনা করবে, এটা তাদের
সহা হ'ত না! ক্লাস বসলেই তারা বড় বড় ইট-পাশর ছুঁড়ত এবং
পুঁচকে মাইক্ ঘরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে মাফীরদের ডেকে বলত,
"পুরে বুড়ো পাদরীর দল, তোরা নরকে যা—নরকে যা!"

# আধুনিক রবিন্হড্

তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, কোন কোন শিশুগুগুগদলের চাঁই ছিল বালিকা! "চল্লিশ ছোট্ট চোর-দলে"র সর্লারনীর নাম ছিল পাগ্লী ম্যাগি কার্সন। নয় বছর বয়সেই সে চল্লিশটি শিশু-চোর নিয়ে শহরের লোকদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। প্রত্যেক শিশু-চোরই তার হুকুমে প্রাণের তোয়াকা রাখত না! কিন্তু তার বয়স যখন বারো বৎসর, সেই সময়ে মিঃ পিজ্ নামে এক পাদ্রী সাহেব তাকে সত্রপদেশ দিয়ে শেলাইয়ের কাজ শেখান। শেলাইয়ের কাজে পাগ্লী ম্যাগির এমন মন ব'সে গেল যে, শিশু-গুগুদদের মায়া কাটিয়ে সে একেবারে লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে পড়ল! তারপর এক ভদ্র-পরিবারে আঞ্রায় পেয়ে বিয়ে ক'রে সে স্থাখ দিন কাটিয়ে দেয়।

ক্ষ্যাপা বাচ্ নামে আর এক ডোকরার কাঁতি শোনো। আট বছর বয়সে বাপ-মা হারিয়ে সে হয় অনাথ। তারপর চুফ্ট্ ছেলেদের দলে ভিড়ে সে একটা কুকুর চুরি ক'রে তার নাম রাখলে র্যাবি এবং তাকে হরেক রকম কৌশল শেখালে। রাস্তা দিয়ে মেম-সাহেবেরা হাত-ব্যাগ ঝুলিয়ে চলেছে, কোথা থেকে ঝডের মত ছুটে এল র্যাবি এবং চিলের মত ছোঁ মেরে হাতব্যাগ মুখে ক'রে দিলে ভোঁ-দোড়। তারপর র্যাবি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একেবারে মনিবের কাছে গিয়ে হাজির!

ক্ষ্যাপা বাচ্ আরো ঢের ফন্দি জানত। সেও একটা ছোট-খাটো চোরের দল গ'ড়ে তুলেছিল। এবং তার কার্য্যপদ্ধতি ছিল এইরকম। বিশ-ত্রিশ-জন শিশু পকেটমার নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়ত। নিজে শ্বেত বাইসাইকেলে চ'ড়ে। পথে কোন বুড়ী বা গুর্বল লোক দেখনেই ক্ষাপা বাচ্ তার গায়ে ইচ্ছা ক'রে বাইসাইকেলের ধাকা লাগিয়ে দিত এবং তারপর গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে চেঁচিয়ে এমন গালাগালি স্থক় করত যে, মস্ত ভিড় জ'মে যেত। কোতৃহলী লোকেরা যথন ব্যাপার কি জানবার জল্যে ব্যস্ত হয়ে উঠত, তথন ক্ষ্যাপা বাচের স্যাণ্ডাতরা সকলের পকেটে স্থপটু হাত চালিয়ে টপাটপ্ মনিবাাগ প্রভৃতি তুলে নিয়ে স'রে পড়ত! বলা বাহুলা, দলের প্রধান পাণ্ডা ব'লে লাভের অংশ বেশীর ভাগই হ'ত তার পাওনা।

তোমরা পকেটমারের ইন্ধুলের নাম শুনেছ ?…না ? কিন্তু আমেরিকায় সত্যি-সত্যিই এই ইন্ধুল ছিল, আজও হয়তো আছে!

কোন দাগী পুরাণো ও বয়ক্ষ গাঁটকাটা হয় এর মান্টার। রাজ্যের ক্ষুদে বদমাইসরা হয় এর ছাত্র। ক্লাসে সাজানো থাকে নানান ভঙ্গিতে সারে সারে সাজ-পোষাক-পরানো মূর্ত্তি। ছাত্রেরা সাবধানে সেই-সব মূর্ত্তির পকেট কেটে বা পকেটে হাত চালিয়ে, জিনিধ তুলে নিতে চেন্টা করে। প্রায়ই এমন যন্ত্র বাবহার করা হয়, পকেটের ভিতরে জামার কাপড়ে হাত লাগলেই টুং-টুং ক'রে ঘণ্টা বেজে ওঠে। পকেট কাটতে গিয়ে ছাত্রদের এরকম কোন ভুল হ'লেই মান্টার-চোর পাহারাওয়ালার পোষাক পরে এসে সপাসপ্ বেত মারতে থাকে!

ছোক্রা-গুণ্ডাদের দলে এক-একজন ভীষণ প্রকৃতির লোকও দেখা গেছে। যেমন গোবর-গণেশ লুই। নাম তার গোবরগণেশ বটে, কিন্তু গোঁক ওঠবার আগেই সে মানুষ খুন করতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। খুব ভালো পোষাক প'রে সর্ববদাই সে ফিট্ফাট্ হয়ে থাকত বটে, কিন্তু তার মনের ভিতরটা ছিল নোংরা ও ভয়াবহ। কিড্ টুইফ্ আমেরিকার এক নামজাদা গুণ্ডা-সর্দার। বয়সে, গায়ের জােরে ও সহায়-সম্পাদে সে লুইয়ের চেয়ে ঢের বড়। লুই কিন্তু এম্নি ডান্পিটে ছেলে যে তাকেও গ্রাহ্ম করত না। যে-টুইফের নাম শুনলে মহা-ধড়ীবাজ ইয়াক্ষি ডাকাতরা পর্যান্ত পালিয়ে যায়, লুই একদিন তার সক্রেই ঝগড়া ক'বে বসল! অথচ সেদিন টুইফের সঙ্গে ভিল ঝোড়ো লুই নামে আর একজন এমন ষণ্ডা গুণ্ডা, যে হাতের চাপ্রে মামুষকে ভেঙে ছথানা ক'বে ফেলতে পারত।

ঝগড়াটা বাধল এক হোটেলের দোওলায়। কিড্ টুইফ্ট্ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "ওহে ছোক্রা, শুনেছি তুমি থুব চট্পটে! আচ্ছা, এখনি ঐ জানালা দিয়ে রাস্তায় লাফ্ মারো দেখি!"

লুই বেচারা একলা মারামারি করতেও পারলে না, অত-উচু থেকে তার লাফ মারবারও ভরসা হ'ল না! সে ইতন্তত করতে লাগল।

কিড্ টুইফ চোৰ রাঙিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বার করতে উত্তত হ'ল। তখন লুই আর কি করে, বাধ্য হয়ে জান্লা থেকে মারলে এক লাক!

অল্প বয়স, হাল্কা দেহ, কাজেই দোতালা থেকে নীচে প'ড়েও তার থুব বেশি লাগল না। কিন্তু সে গুণ্ডা-সদ্দার টুইফের উপরে মর্মান্তিক চ'টে গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে শুনতে পেলে, উপরে ব'সে টুইফ্ট্ হেঁড়ে-গলায় অট্টাস্থ করছে! লুই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে সে জলগ্রহণ করবে না! তথনি সে কোন করে দলের জন-ছয়েক লোক্কে আনিয়ে হোটেলের দরজার কাছে পথ জুডে দাঁডিয়ে রইল।

খানিক পরেই দেখা গেল কিড্ টুইফ্ট্ ও ঝোডো লুই সকলের সভয় সেলাম কুডোতে কুডোতে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে।



গোবর-গণেশ লুই হেসে বললে, "কিড্ এইদিকে এস।" কিড্ টুইফট্ মুখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেই লুই রিভলভারের

#### वायानप प्राम्प्र्

ছই গুলিতে তার মাথা ও বুক ছঁ্যাদা ক'রে দিল! পর-মূহুর্ত্তে তার মৃতদেহ পথের উপরে প'তে গেল।

কোড়ো লুই বেগতিক দেখে পালাতে চেন্টা করলে, কিন্তু গোবর-গণেশের সাকোপাঙ্গরা তাকেও কুকুরের মত গুলি ক'রে মেরে কেললে!

একজন পাহারাওয়ালা দৌড়ে এল, কিন্তু গোবর-গণেশের রিভলভার আবার গর্জন করতেই সে বুদ্ধিমানের মত চট্পট্ স'রে পড়ল।

কিছুদিন পরে গে।বর-গণেশ যেচে পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করলে।

বিচারক তার নিতান্ত কাঁচা বয়স দেখে তাকে এগারো মাসের জন্মে সংশোধনী কারাগারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

গোবর-গণেশ লুই অবহেলা-ভরে বললে, "মোটে এগারো মাস ? ওঃ, ভারি তো! আমি শুন্তে পা তুলে মাধার উপর ভর্ দিয়েই এগারো মাস কাটিয়ে দিতে পারি।"

আর এক ছোক্রা-গুণ্ডার গল্প ব'লে আমরা এবারের পালা শেষ ক্লরব। তার নাম হচ্ছে ওনি ম্যাডেন। কিন্তু লোকে তাকে ডাকে 'থনী ওনি' ব'লে।

বিলাতে তার জন্ম। এগারো বছর বয়সে সে আসে আমেরিকায়। সতেরো বছর বয়সেই সে 'খুনী ওনি' নাম অর্চ্জন করে। তার মারাত্মক বীরত্ব দেখে বড় বড় ইয়ান্ধি গুগুারা মুগ্ধ হয়ে তার দলে গিয়ে

#### হয়াক খোকা-গুণ্ডা

ভর্ত্তি হয়। তারপর একে একে পাঁচটা নরহত্যা ক'রে খুনী ওনি সর্বনপ্রথম পুলিসের পাল্লায় প'ড়ে জেল খাটে।

খুনী ওনি যথন পথে বেরুত, তখন তার সঙ্গে থাকত অনেকরকম
অন্ত্রশস্ত্র। প্রথম বার জেল খাটবার আগে সে কখনো শারীরিক
পরিশ্রম করে নি। সারাদিন ঘুমিয়ে থাকত এবং সারারাত হোটেলে
মেচে-গেয়ে ফুত্তি ক'রে বেড়াত। টাকার দরকার হ'লেই রাহাজানি
ও নরহত্যা করত—যাকে বলে আদর্শ হিংস্র পশুর জীবন।

জেল থেকে বেরিয়ে সে আবার ছটি মানুষকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। পুলিস আবার তার পিছনে লাগে। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে তাকে ধরতে পারে না।

খুনী ওনি বুঝলে, এখন দিন-কয়েকের জন্ম গা-ঢাকা দিয়ে ভালোমান্তব সাজা উচিত। সে তখন কয়েকজন সাঙাতকে নিয়ে ভদ্রপাড়ায় একখানা বাড়ী ভাড়া করলে—বাড়ীওয়ালার নাম কিটিং। সে
সাধু ও গৃহস্থ ব্যক্তি। ভাড়াটেরা কোন্ শ্রেণীর লোক, ঘুণাক্ষরেও তা
কল্পনা করতে পারে নি।

কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে! বিশেষ বাঘ আর কওদিন শাস্ত হয়ে থাকতে পারে? খুনী ওনি আর তার চ্যালা-চাম্প্রারা সারা রাত নেচে-কুঁদে, হট্টগোল ক'রে এত-বেশী ফুর্ত্তি করতে লাগল ধে, পাড়ার ভদ্রলোকদের পক্ষে আন্দেপাশে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠল।

একদিন সন্ধ্যায় তারা গান-বাজনা আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে বাড়ীওয়ালা কিটিং এসে হাজির।

वित्रक्तभूरथ ভातिरक চালে किछिः वनला, "পাড়ার লোকে রাগ

# व्यार्गिन के ब्रॉवेन्छ७

করছে। আমার বাড়ীতে এত গোলমাল করলে আমি তোমাদের উঠিয়ে দেব।"

ভারি মিঠে হাঁসি হেসে ওনি বললে, "বলেন কি মশাই, আমাকে আপনি উঠিয়ে দেবেন ?·····বেশ, বেশ। আচ্ছা, আপনি কি ওনি ম্যাডেনের নাম শুনেছেন ?"

- "খুনী ওনি ? তার নাম কে শোনে নি ?"
- —"বেশ, বেশ। তাহ'লে আর একটা নতুন থবর শুনে রাখুন। আমারই নাম খুনী ওনি।"

কিটিং-বেচারা আর একটাও কথা কইলে না, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে গেল। তারপর আর কোন হটুগোলই সে কাণে তুললে না, পুলিসেও থবর দিলে না। কারণ সে জানত, খুনী ওনিকে ধরিয়ে দিলে তার দলের লোকেরা এসে তাকে টিপে মেরে ফেলবে।

কিন্তু সে চুপ ক'রে থাকলে কি হবে পাড়া-পড়্সীদের আর সহ হ'ল না। থানায় খবর গেল। একজন পাহারাওয়ালা তদারক করতে এল। কিন্তু, সে এসেই ষেই শুনলে ভাড়াটের নাম খুনী ওনি, অমনি চোখ কপালে তুলে স'রে পড়ল।

তারপর পুলিস এল সদলবলে, সশস্ত্র হয়ে। কিন্তু থুনী ওনি তো সহজ ছেলে নয়, সহজে ধরাও দিলে না। রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধের পরে তবেই পুলিস খুনী ওনি ও তার বন্ধুদের পাকড়াও ক'রে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যেতে পারলে।

পরদিনেই বিচার। জজ-সাহেব কিন্তু খুনী ওনিকে নাবালক দেখে তাকে সৎপথে থাকতে উপদেশ দিয়ে মুক্তি দিলেন!

## ইরাঙ্কি থোকা-গুণ্ডা

গুণ্ডাদের জগতে খুনী ওনির শত্রুও ছিল ঢের, কারণ খনেকে তাকে হিংসা করত।

একদিন এক নাচদরে খুব নাচ-গান চলছে, শত শত লোক আমোদ করছে, এমন সময়ে খুনী ওনি ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করল তাকে দেখেই সবাই ভয়ে তটস্থ, নাচ গেল থেমে এবং অনেকেই পাঁলাবার উপক্রম করলে।

ওনি সবাইকে অভয় দিয়ে ছেসে বললে, "তোমরা যত-থুসী নাচো
—-গাও—আমোদ কর! ভয় নেই, আজ আমি মারামারি করতে
আসি নি।" আবার নাচ স্থক হ'ল, খুনী ওনি নিতান্ত নিরীহের
মতন ব'সে ব'সে নাচ দেখতে লাগল।

কিন্তু তথনি তার শক্রমহলে খবর র'টে গেল যে, খ্নী ওনি আঞ্জ একলা পথে বেরিয়েছে।

এগারো জন শত্রু নাচ্বরের বাইরে দাঁড়িয়ে তার জ্বস্থে অপেক্ষা করতে লাগল। ওনি বাইরে আসতেই এগারোটা রিভলভার গুলি বৃষ্টি করলে। ছয়টা গুলি ওনির গায়ে ঢুকল—সে রাজপথে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল।

হাসপাতালে পুলিস যখন জিজ্ঞাসা করলে, "কারা তোমাকে মেরেছে?" ওনি তখন বললে, "সে কথায় তোমাদের দরকার কি? কারুর নাম আমি বলব না। আমার চ্যালারাই তাদের শান্তি দেবে!"

ওনি মিথ্যে জাঁক দেখায়নি। হপ্তাখানেকের মখ্যেই তার এগারো জন শক্রর মধ্যে তিনজনকে পরলোকে প্রস্থান করতে হ'ল।

# আধুনিক রবিন্হড্

এবং ওদিকে ছয়-ছয়টা গুলি থেয়েও খুনী ওনি মরল না। কিছু-দিন পরে সে আবার স্কুস্থ দেহে হাসপাতাল থেকে ফিরে এল!

ইয়াঙ্কি গুণ্ডাদের গল তোমাদের হয়তো ভালোই লাগচে: ভোমাদের মধ্যে যারা 'আড়েভেঞ্চার' থোঁজ তারা হয়তো ভাবছো, কী মজার ওদের জাবন। কিন্তু ভোমরা হয়তো জানোনা যে, গুগুারা প্রায় সকলেই জীবনে কখনো দ্রখী হ'তে পারে না। অধিকাংশ গুণ্ডারই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের ভিতরেই প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়; অনেকে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করে; যারা পুলিসকে কাঁকি দেয় তারা অনেকেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা নিজেদের মধ্যেই মারামারি ক'রে অল্ল বয়সেই মারা পড়ে। দীর্ঘজীবী গুণ্ডা জেলখানার বাইরে থুব কমই দেখা যায়। যে চুচারজন বাঁচে, তারা প্রভূষ ও শক্তি হারিয়ে প্রায় ভিখারীর মত কফ পায়, কারণ কোন গুণ্ডারই আধিপত্য বেশি দিন থাকে না। পরলোকের কথা কেউ জানে না। কিন্ত ইহলোকেই বেশির ভাগ গুণ্ডার পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর। স্থংখ ও শান্তিতে জীবন যাপনের পক্ষে পৃথিবীতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে সৎপথ, এর চেম্বে বড় সত্য আর নেই।



3

কিছু কম হু'শো বছব আগেকার কথা।

পৃথিবাব স্থলপথে তখন ডাকাতদের ভিড আর জলপথে বোম্বেটেদের জ্যযাতা।

পৃথিবার দেশে দেশে তখন দাস-ব্যবসা চলছে পূরো-দমে।
বান্দেটের। জলে করত যা নাদের জীবন ও সক্ষম হবন এবং আজিকার
ডাঙায নেমে করত কালো মানুষ চুরি। লাল মানুষদের দেশ
আমেরিকার উত্তে গিয়ে জুডে ব'সে সাধা মানুষরা গোলাম আর কুলির
কাজে ধাটাবে ব'লে এই সব কালো মানুষকে দাম দিয়ে কিনুন নিত।

কালো মানুষ বলতে সাধারণতঃ বোঝার কাফ্রীদের। ইতভাগ্য কাফ্রী জাতি। ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই দেখি, পৃথিবীর

## আধুনিক রবিন্হড্

অধিকাংশ সভ্য দেশেই কাফ্রীরা বন্দী হয়ে গোলামরূপে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটছে! রোমে, আরবে—এমন কি ভারতেও রাজা-বাদশা ও বড়লোকদের ঘরে ঘরে কাফ্রী গোলাম রাধার প্রথা ছিল।

আঠারো শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ইংলগু প্রভৃতি দেশে সম্ভ্রাস্ত সমাজের ফ্রন্দরী বিলাসিনীরাও সথ ক'রে কাফ্রী গোলাম পুষতেন। গোলামদের গায়ের রং সাদা নয় ব'লে তাদের মানুষ ব'লেই মনে করা হ'ত না। আমরা যেমন কুকুর, বিড়াল ও পাখীদের আদর ক'রে পুষি, অথচ তাদের উচ্চতর জীব ব'লে মনে করি না, য়ুরোপীয় সৌখীন মেয়েরাও ঐ কাফ্রী গোলামদের সেই ভাবেই দেখতেন। দিফ্রিজয়ী সমাট নেপোলিয়নের ছোট বোন পলিন স্পান্টই ব'লেছিলেন, "কাফ্রীদের সামনে আবার লজ্জা করব কেন ? কাফ্রীরা মানুষ নাকি ?"

বাঙালীদের রং কাফ্রীদের মতন কালো নয় বটে, কিন্তু তামাটে।
সাহেবদের চোখে তামাটে ও কালো রঙের মধ্যে কোন তকাৎ ধরা
পড়ে না। তারা তুই রংকেই এক ব'লে ধ'রে নিয়ে গালাগালি দেয়।
অথচ পর্ত্তুগাল ও স্পেনের অনেক য়ুরোপীয়েরও গায়ের রং অনেক
ভারতবাসীর চেয়ে কালো। কিন্তু য়ুরোপে জন্মেছে ব'লে তারা
কালো হ'লেও কালো নয়!

প্রার তুলো বছর আগে বাংলায় ছিল ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের বিষম কৌরাত্ম।



পূর্ব্ব-বাংলা নদনদী প্রধান ব'লে ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা সেইখানেই অত্যাচার করবার স্থবিধা পেও বেশী। তারা নৌকায় ও ছোট ছোট জাহাজে চ'ড়ে নদী বেয়ে দেশের ভিতরে ঢুকত। মাঝে মাঝে ডাঙায় নেমে গ্রাম বা সহর লুট ক'রে আবার পালিয়ে যেত। বোম্বেটেদের জালায় পূর্ব্ব-বাংলা তখন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

একদিন শ্রামল বাংলার এক কালো শিশু হয়তো গ্রামের পথে বা নদীর ধারে আপন মনে নেচে খেলে বেড়াচ্ছিল; কিংবা হয়তো সে স্থেহময়া মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে খেলার স্থান দেখছিল। হয়তো তার নাম ছিল কালু বা ভুলু, কানাই বা বলাই। হয়তো সে ছিল বাঙালী মুসলমানের ছেলে—তার নাম ছিল করিম বা অহ্য কিছু। এ-সব বিষয়ে ঠিক ক'রে আমি কিছু বলঙে পারি না। কারণ ইতিহাস এ-সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস কেবল বলে, ঐ অনামা খোকাটি বাংলারই ছেলে।

গ্রামে হানা দিতে এসে ফিরিঙ্গী বোম্বেটের শনির দৃষ্টি পড়ল হঠাৎ সেই খোকাটির উপরে। তাদের মনে প'ড়ে গেল, য়ুরোপের স্থল্বী-মহলে কৃষ্ণবর্ণ শিশু-গোলামের ভারি খাদর। এ কাফ্রী-শিশু নয় বটে, কিন্তু রং যার সাদা নয়, তাকে কাফ্রী ছাড়া খার কিছু বলা চলে না।

বোদ্বেটেরা বাংলার সেই ছ্লালকে চুরি ক'রে পালিয়ে গেল।

সেদিন সেই শিশু মাকে হারিয়ে এবং তার মা কোলের ছেলেকে হারিয়ে কত কোঁদেছিল, ইতিহাস তার বর্ণনা করে নি, কিন্তু আমরা অমুমান করতে পারি। আরো কল্পনা করতে পারি, সেখানীকার সেই কালা সারাজীবনই জেগে ছিল তার বুকের ভিতরে। এবং যারা তার

#### שוקוחש או זיןעי

এই কালাকে স্থায়ী করেছিল, সে যে তালের ক্ষমা করতে পারে মি, এটাও আমরা জানতে পারব যথাসময়ে।

#### 3

চল, তোমাদের কত সাগর কত নদীর ওপারে, কত যুগ আগেকার নতুন দেশে নিয়ে যাই।

দেশের নাম হচ্ছে ফ্রান্স। তুলো বছর আগে যুরোপে ফ্রান্সের ভুলনা ছিল না। ফরাসীরা যে খাবার খায়, সারা য়ুরোপ তাই খেতে ভালবাসে; ফরাসীরা যে-পোষাক পরে, সারা য়ুরোপ তারই নকলে সাজগোজ করে।

এই বিখ্যাত দেশের মস্ত রাজা তখন পঞ্চদশ লুই। একদিকে
লুই যে নির্দির রাজা ছিলেন, তা নয়; কিন্তু রাজা হ'তে গৈলে যে-ষে
গুণের দরকার, পঞ্চদশ লুইয়ের মধ্যে তা ছিল না। তিনি রাজকার্যা
দেখতেন না, সর্ববদাই তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে বাস্ত হয়ে
থাকতেন। ফলে ফ্রাস হয়ে পড়ে অরাজক দেশের মত এবং প্রজাদের
হয় অত্যন্ত তরবস্থা। এইজন্মেই পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর বোড়শ
লুইয়ের রাজত্বগালে প্রজারা ক্রেপে উঠে বিজ্ঞাহী হয়ে রাজা-রাণী ও
আমীর-ওমরাদের হত্যা করে। ইতিহাসে ঐ-সব ঘটনা ফরাসী বিপ্লব
নামে বিখ্যাত।

কাউণ্ট গ্লা'ব্যারীর বউরের সঙ্গে পঞ্চদশ লুইয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়
—বে ম'শম গ্লা'ব্যারী নামে স্মুপরিচিত।

ত্না'ব্যারী ছিল থুব স্থন্দরী ও বুদ্ধিমতী। রাজা তার গল শুনতে

ভালোবাদেন, তার পরামর্শে ওঠেন বসেন। ত্যাবারীর মুখের কথারী বড় বড় ওমরাকে রাজপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, আবার তার একটি ইন্সিতে পথের ভিথারীও আমীর হয়ে দাঁড়ায়! সকলেই তার অমু-গ্রহ লাভের জন্মে ব্যস্ত। কারণ আগে দে খুসি না হ'লে রাজা খুসি হন না!

ু গ্রাবী রাজবাড়ীরই এক মহলে থাকে। রাজা নিত্য তাকে দামী দামী ভেট পাঠান। নয় মণ ওজনের সোনার তাল এনে রাজা তার 'ড়েসিং টেবিলে'র আসবাব গড়িয়ে দিলেন! তার এক একটি পোর্সিলেনের কন্ধির পিয়ালার দাম হাজার হাজার টাকা। তার জামাকাপড়ের দাম বে কত লক্ষ টাকা, সে হিসাব রাখা অসম্ভব। তার জড়োয়া গহনার বিনিময়ে একটি রাজ্য বিকিয়ে যায়! এই তাবে গ্রাবারীর মন রাখবার জত্যে রাজা গ্র-হাতে প্রজার টাকা খয়চ করেন। রাজ্যময় অভাবের হাহাকার, কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে-আনা অর্থে গ্রাবারীর প্রমোদ-কক্ষ আলোকাত্ত্বল! গ্রাবারীর নাম শুনলে প্রজারা ভলে ওঠে।

একটা তুচ্ছ নারীর শৃক্তি রাজার চেয়েও বেশী দেখে দেশের আমীর-ওমরারাও চ্যাবারীর উপরে ধড়গহস্ত হয়ে উঠল।

ছ্যু'ব্যারীর একটি কাফ্রী খোকা-গোলাম পোষবার সথ হ'ল। বাজার থেকে তখনি একটি গোলাম কিনে আনা হ'ল—বেমন ক'রে কিনে আনা হয় বানর বা কুকুর।

ে স হচেছ ফিরিজীদের চুরি-ক'রে-আনা আমাদের ফৈই বাংলার অনামা ছেলে।

#### 4

সোনার থাঁচায় বন্দী করলে বনের পাখী কি খুসি হয়? দেশ থেকে নির্কাসিত হ'য়ে বাপ-মায়ের আদরের কোল হারিয়ে বাংলার ছেলে ফিরিঙ্গী রাজবাড়ীর গোলামী পেয়ে কি খুসি হয়েছিল? একটু পরেই অমেরা জানতে পারব!

গোলামকে ত্যু'ব্যারীর ভারি পছন্দ হ'ল! পোষা কুকুরকে নাম দিতে হয়, নতুন গোলামকে কি নামে ডাকা যায় ?

সবাই স্থােয়, "ওরে, তাের নাম কি ?"

বাঙালীর ছেলে, ফরাসী ভাষা জানে না, কাজেই চুপ ক'রে থাকে।

তখন একজন প্রিন্স, তার নাম দিলেন, 'জামোর'। ইতিহাসে বাংলার ছেলে এই নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে।

গ্রাবারির কৃপায় জামোর থাঁটি সোনার কাজ করা বহুমূল্য পোষাক পেলে। তার জন্মে ব্যবস্থা হ'ল ভালো ভালো ধাবারের। রাজবাড়ীর ঘরে ঘরে ঘ্রা'ব্যারীর আদরের ছলাল হেসে-নেচে-খেলে বেড়ায়। যেখানে আমীর-ওমরার প্রবেশ নিষেধ, সেধানেও জামোরের অবাধ গতি! আমীর-ওমরারা জামোরকে প্রসন্ন রাধতে ব্যস্ত, কারণ সে হ্য'ব্যারীর প্রিয়পাত্র। হ্য'ব্যারী এক মিনিটও তাকে চোধের আড়ালে রাখতে পারেন না—এত তাকে ভালবাসেন!

কিন্তু বাংলার ছেলৈ জামোর কি বুঝতে পারে নি, ছ্য়াব্যারী নিজের পোষা কুকুরকেও তার চেয়ে কম ভালোবাসেন না ?

## ফরাপী বিপ্লবে বাঙালীব ছেলে

সাধারণ লোকেরা জামোরকে কাফ্রী ব'লেই জানত। কিন্তু ঐতিহাসিকরা স্পান্ট ভাষায় তাকে "native of Bengal" ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। বিখ্যাত কবাসী চিত্রকর Decrenze ঢ্যা'ব্যারীর সঙ্গে জামোরের একথানি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন। ত্যা'ব্যারী কফির পেয়ালা নিয়ে পান করছেন, আর বালক জামোর ঠিক প্রিয় কুকুরের মত কর্ত্রীর মুখের পানে চেযে 'দেঁ' হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার রং কালো বটে, কিন্তু তার নাক-মুখ চোখে 'কাফ্রীছ নেই। রাজচিত্রকর সচক্ষে জামোরকে দেখেই তার মূর্ত্তি এঁকেছিলেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক গণ্কোর্ট এই ব'লে জামোরের বর্ণনা করেছেন; "তাকে বিকটাকার মনুষ্যত্বের নমুনাক্ষপে দেখা হ'ত। সে সকলকে জলখাবারের খালা জোগাত, মেয়েদের ছাতা বছন করত, খুসি হ'লে ডিগবাজি খেত। আঠারো শতাব্দীর বিজ্ঞাতীয় কচি এই শ্রেণীর ছোটু বিকৃতাকার জীবকে অত্যন্ত পছন্দ করত এবং নিগ্রোদের ভাবত ক্ষুদ্র তুপেয়ে জন্দর মহা"

বাংলার ছেলে জামোর স্থান্সে থেকে নিশ্চয়ই ফরাসী ভাষা শিখেছিল। এবং সে যথন শুনত, তাকে বিকটাকার কাফ্রী ও ত্র-প্রে জন্তর মতন দেখা ভয় তখন তার মন কি কর্ত্রী-ঠাকরাণীর প্রতি কওজ্ঞতায় পরিপূণ হযে উঠত গ এত সানুগ্রহ সোভাগ্য ও ঐখর্য্য কি তখন তার সর্বাঙ্গে বিষাক্ত কাঁটার মত বিধ্ত না গ শীঘ্রই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

বাঙালী হচ্ছে কাফ্রা বাঙালী হচ্ছে ত্ব-পেয়ে জন্তু ৷ \*কেননা তার চামডা কটা নয় ৷ .

ফান্সের রাজার ছিল অনেক প্রাসাদ এবং প্রত্যেক প্রাসাদেই সর্ববিষয় কর্ত্তারূপে থাকতেন একজন ক'রে গভর্ণর। গভর্ণরের পদে তথন পদবীওয়ালা সম্রান্ত লোক ছাড়া আর কারুকে বসানো হ'ত না। একদিন রাজার কাছে গ্লু'ব্যারী আবেদন জানালে, "মহারাজ, আপনার লুসিয়েনেস্ প্রাসাদে গভর্ণরের আসন খালি হয়েছে। আমার জানোরকে ঐ আসনে বসাতে চাই।"

পঞ্চদশ লুই চম্কে উঠে বললেন, "বল কি! সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া আর কেউ যে গভর্নরের পদ পায় না। জামোর গভর্ণর হ'লে অন্য অন্য গভর্ণরদের মান কোথায় থাকবে ? রাজ্যের লোক কি মনে করবে ?"

গ্ল্যু'ব্যারী বললে, "রাজ্যের লোকের কথা আমি গ্রাহ্ম করি না! এখানকার আমীর-ওমরারা আমার শত্রু! আমি তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, আমার চোখে তারা জামোরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়!"

ারাজা হেসে বললেন, "বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! এস জামোর, আজ থেকে তুমি গভর্ণর! তোমার মাহিনা হ'ল চারশো টাকা!"

त्म यूर्ण ठाउरमा ठाकात्र माम अथनकात रहरत्र रज्ने हिन!

বে-দেশে জামোরের জন্ম, সেখানে পশু-বানরের বিবাহে কোন কোন মানুষ-বানর লাখ টাকা থরচ করেছে! সে-ও পোষা কুকুর-বিড়ালের য়এন জীবন্ত খেলনা, তাকে গভর্গরের পদে বসিয়ে তার মনুষ্যান্তর প্রতি সম্মান দেখানো হ'ল না, বরং তার নীচতাকে যে উচু ক'রে তুলে ধরা হ'ল দেশের উচ্চপদন্ত সম্লান্ত ব্যক্তিদের মাধা নীচু

#### করালী বিপ্লবে বাঙালীর ছেলে

করবার জন্মেই, এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি যে গাঙালীর ছেলে জামোরের ছিল না. এ-কথা মনে করা চলে না।

গণ্কোর্ট হয়তো সেইজ্যেই বলেছেন, "প্রাসাদ হ'ল গভর্ন জামোরের বনের পাধীর সোনার থাচার মত।"

'বিকটাকার মানুষ', 'তু-পেয়ে জন্তু' জামোর মহামাগু গভর্ণর হয়ে মুখে নিশ্চর একগাল হেসেছিল, কিন্তু তার অপমানিত মনের মধ্যে কী প্রতিহিংসার আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, পরের দৃশ্যেই আমরা তা দেখতে পাব!

#### 65

পরের দৃশ্যের ধবনিকা তুললুম প্রায় বিশ বৎসর পরে।

ইতিমধ্যে পঞ্চদশ লুই মার। পড়েছেন, বোড়শ লুই কয়েক বৎসর রাজ্য ক'রে পূর্ববপুরুষদের পাপে নির্দ্ধোষ হয়েও বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে রাণীর সঙ্গে প্রাণ দিয়েছেন।

সমস্ত ফরাসী জাতি রক্ত-পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সকলেরই
মূখে এক কথা,—"এতদিন ধ'রে যারা প্রজাদের রক্ত শোষণ করেছে,
আমাদের অনাহারে রেখে আমাদেরই কফার্ভিজত অর্থে বিলাসের
ধেলনা কিনেছে, আজ তাদের রক্ত চাই!"

জ্ঞামোর সেদিন রাজ্ঞবাড়ীতে ছিল না,—ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে! সে আর বালক নয়, পূর্ণবয়স্ত যুবক। সেদিন সে আর কারুর গোলাম নয়, বাংলার স্থনীল আকাশেরই মতল স্বাধীন! সেদিন সে ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছে, তাকে 'হ্ন-পেয়ে জ্ঞ্জ' ভেবে এতদিন কারা তার মন্যাহকে বাল করেছে!

# আগুনিক রবিন্হড্

বিচারালয়ের কাঠগড়ায় উঠে বন্দিনী ত্যু'ব্যারী সভয়ে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জ্বন্থে উঠে দাঁড়াল, রাজ-বাড়ীর পোষা জ্যাস্থ্যে খেলনা, বিক্টাকার মনুষ্যত্বের নমুনা জামোর! আজ জামোরের মুখে রূপাপ্রার্থী আবদারের হাসি নেই, তার তুই চক্ষে জ্বল্-স্থল করছে বাংলাদেশের মুক্ত জাগ্রত মনুষ্যুত্বের প্রতিহিংসা-বহিং! জামোর একে একে ত্যু'ব্যারীর সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে দিলে।

#### Ę

শেষ দৃশ্য।

চারিদিকে বিপুল জনতা। সকলেই চীৎকার করছে—"মার্, মার্। যারা মনুয়ায়কে মর্যাদা দের নি, গরিবকে মানুষ ভাবে নি, তাদের সকলকে হতা। কর্।"

গিলোটিনের তলায় হাড়িকাঠে গলা দিয়ে অভাগিনী চ্যু'ব্যারী সকাতরে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁচাও, বাঁচাও। দয়া কর। আমার যথাসর্বস্থ দান করব।"

ভিড়ের ভিতর থেকে নিষ্ঠুর ভাষায় কে বললে, "তোমার মধ্-সর্ববন্ধ তো প্রজাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি।"

গিলোটিনের খাড়া নেমে এল। ত্য'ব্যারীর ছিন্নমুগু আর কোন কথা কইলেনা।

এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। জনতার ভিতরে কি জামোরও ছিল ?

জানি না।

· ইতিহাস আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

# ফরাসী বিপ্লবে বাঙালীর ছেলে

শিকল-পরা বাঙালী গোলাম জামোর করাসীদের সাহিত্যে ও চিত্রকলায় অমর হয়ে আছে। কিন্তু গোলামীর শিকল খুলে স্বাধীন জামোর কোথায় গেল, সে কথা কেউ বলতে পারে না।

বনের পাখীকে সোনার খাঁচায় বন্দী ক'রে কেউ ভেব না, তার প্রতি অনুগ্রন্থ প্রকাশ করছো। তোমরা যাকে মনে কর পাখীর আনন্দের গান, সে হচ্ছে পাখীর দারুণ অভিশাপ।



এক বিশ্ববিখ্যাত চোরের সত্যিকার আড়েভেঞ্চারের কাহিনী!
কিছু-কম চারশো বছর আগে বিলাতে এই চোরের জন্ম হয়েছিল।
কিন্তু আজু সারা পৃথিবীর সব দেশই তাকে ধরের লোকের মতন
আদর করে। কেবল আদর নয়, শ্রহ্মাও করে। আর কোন চোরই
পৃথিবীর কাছ থেকে এত সম্মান, এত ভালোবাসা পায় নি। এই
সব-চেয়ে বিখ্যাত চোরের নাম তোমানেরও অজানা নয়। গল্প শুনতে
শুনতে তার নামটি আনদাজ কর দেখি!

বিশাতের ওয়ারউইক্সায়ার ব'লে একটি জেলা আছে। তার শুক্নো বৃক ভিজিয়ে বয়ে যায় স্থন্দরী আভন নদী। তারই তীরে চার্চেকোট্ নামে এক তালুক। জমিদারের নাম শুর টমাস লুসি।

# বিখ্যাত চোরের আড়ভেঞার

মন্ত-বড় তালুক—তার মধ্যে গ্রামও আছে, বনও আছে। বনে
দিকে দিকে চ'রে বেড়ায় হরিণের দল। এ-সব হরিণ শুর টমাসের
নিজের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। কেউ হরিণ চুরি করলে তাকে কঠিন
শান্তি দেওয়া হয়। হরিণদের উপরে পাহারা দেবার জল্মে অনেক
লোক নিযুক্ত আছে। তবু আজকাল প্রায়ই হরিণের পর হরিণ চুরি
যাচেত্র।

ক কেই শুর টনাস ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। দেওয়ানকে ডেকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, "ব্যাপারখানা কি বল দেখি? কি হপ্তায় দেখছি আমার জমিদারি থেকে হরিণ চুরি বাচছে! চোরেরা বাছা বাছা হরিণ নিয়ে পালায়! এ চুরি বন্ধ করতেই হবে! <sup>™</sup> চারি-দিকে কড়া পাহারার বাবস্থা কর! আমার বিখাস, এ-সব এক-আধজন চোরের কীর্ত্তি নয়, এর মধো অনেক লোক আছে!"

দেওয়ান ভয়ে ভয়ে বগলে, "হুজুর, চারিদিকেই আমি পাহারা বিসিয়েছি। এতদিন পরে কালকে একদল চোর প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে! সেপাইরা তাদের পিছনে তাড়া করেছিল, কিন্তু ত্রুপের বিষয়, কারুকেই ধরতে পারে নি!"

শুর টমাস জিজ্ঞাসা করলেন, "কারুর ওপরে কি তোমার সন্দেহ হয় না ?"

দেওয়ান বললে, "গাঁয়ে গিয়ে আমি খোঁজ নিয়েছি। কতকগুলো ছোকরাকে দেওলুম, তারা আপনার নামে যা-খুসি-তাই ব'লে বেড়ার! হরিণ-চুরির কথা তুললে তারা আবার মুখ টিপে টিপে হাসে। কিন্তু তাদের মধ্যে কে চোর আর কে সাধু, সে কথা বলা ভারি শক্ত।"

# আধুনিক রবিন্হড্

স্থার টমাদ মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, "একবার যদি হতভাগাদের ধরতে পারি, তাহ'লে তাদের কেউ আর মুখ টিপে টিপে হাসবে না! বার বার চুরি! দেওয়ান, এ চুরি বন্ধ করতেই হবে!"

হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল—বাদ-প্রতিবাদ, ধস্তাধন্তি! তারপরেই একজন লোক ঘরের ভিতরে ঢুকে সেলাম ক'রে বললে, "হুজুর, কাল রাত্রে একটা চোর ধরা প্রডেছে!"

স্থার টমাস অত্যন্ত আগ্রহে ব'লে উঠলেন, "কোথায় সে বদমাইস ?"

- —"অনেক কটে তাকে ধরে এনে কাছারি-বাড়ীর একটা ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে।"
  - —"তাকে তুমি চেনো ?"
- —"না গুজুর! কিন্তু গাঁয়ের স্বাই তাকে চেনে। হাড়বখাটে ছোকরা, আরো হু'এফবার নাকি অন্যায় কাজ ক'রে ধরা পড়েছে।"
  - ---"কেমন ক'রে তাকে ধরলে "
- "হরিণটাকে মেরে কাঁখে ছুলে সে বনের ভিতর দিয়ে পালাচিছন। সেই সময়ে দেখতে পেয়ে আমাদের লোকেরা তাকে তাড়া করে। তথন যদি হরিণটাকে ফেলে দিয়ে সে পালাতো, তা' হ'লে কেট তাকে ধরতে পারত না।"

বিকট আনন্দে শুর টমাস বললেন, "নিয়ে এস—এখনি তাকে এখানে নিয়ে এস, পরন্তব্য চুরি করার মঞ্জাটা সে ভোগ করুক্! দেওয়ান, তুমি এখন ষেতে পারো। কিন্তু সাবধান! মনে রেখা, আরো অনেক চোর আমার বনে বেড়াতে আসে, একে একে তাদের স্বাইকেই ধ'রে দশ ঘাটের জল খাওয়াতে হবে!"

শুর টমাস কেবল জমিদার নম। তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য, আদালতের বিচারক। কাজেই তাড়াতাডি নিজের পদ-মর্যাদার উপযোগী জমকালো পোষাক প'রে নিলেন। তারপর থুব ভারিকে চালে পা কেলে, মুখখানা পাঁচার মত গঞ্জীর ক'রে তুলে প্রকাণ্ড হলখরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। এইখানে ব'সেই তিনি জমিদারির কাজকর্ম করেন, প্রজাদের আবেদন নিবেদন শোনেন, দোষীদের শাস্তি দেন। হরিণ-চোর ধরা পডেছে শুনে শুর টমাসের পরিবারের অন্যান্ত ন্ত্রী-পুক্ষরাও মজা দেখবার জন্তে সেখানে এগে জুটলেন।

শোনা গেল, দ্র থেকে একটা গোলমাল ক্রমেই বাড়ীর কাছে এগিয়ে আসছে। তারপর অনেক লোকের পায়ের শব্দ হল-ঘরের দরজার সামনে এসে থামল। তারপর তুজন পাহারাওয়ালা ত্রদিক থেকে এক নবীন যুবককে ধ'রে টানতে টানতে ঘরের ভিতর এনে হাজির করলে। তার পিছনে আর একজন লোকের কাঁথে একটা দিব্য মোটাসোটা মরা হরিণ। আর-একজন লোকের হাতে রয়েছে একটা ধমুক—এই ধমুকেই বাণ জুডে চোর হরিণটাকে বধ করেছে। সব-পিছনে আরো একদল লোক, তারাও এসেছে মজা দেখতে। পৃথিবীতে চিরদিনই চোরের শাস্তি দেখা, ভারি একটা মজার ব্যাপার।

চোরের বরস কুড়ি বছরের মধ্যেই। দেখতে স্থপুক্ষ, মাথায় চেউ খেলানো লম্বা চুল, ডাগর ডাগর চোখ, মুখে কচি গোঁফ-দাড়ির রেখা, মাঝারি আঁকার। তাকে দেখলে কেউ চোর ব'লে সন্দেহ করতে পারবে না। কড়া চালে চড়া স্বরে স্থর টমাস বললেন, "এদিকে এগিয়ে এস হোকরা!"

চোর এগিয়ে এল।

---"কি নাম তোমার ?"

চোর নিজের নাম বললে।

নাম শুনে শুর টমাসের কিছুমাত্র ভাব-পরিবর্ত্তন হ'ল না। তথন সে নামের কোনই মূল্য ছিল না, যদিও আজ সে নাম শুনলে বিশ্বের মাথা নত হয়।

তুই চোখ পাকিয়ে স্তর টমাস বললেন, "তোমার নামে চুরির অভিযোগ হয়েছে। তোমার বিকদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের সন্দেহ করবার কোন উপায় নেই। তুমি বামাল সমেত ধরা পর্তেছ। তোমার অপরাধ গুরুতর। কাজেই তোমার দশুও লঘু হবে না। এ-অঞ্চলে তোমার মতন আরো কয়েকজন পাজী চোর-চ্যাঁচোড় আছে ব'লে খবর পেয়েছি। তাই তোমাকে আমি এমন শাস্তি দিতে চাই, যাতে সবাই সময় থাকতে সাবধান হয়।"

চোর মৃত্ন স্বরে বললে, "বেশ, আমি জ্বরিমানা দেব।" স্থার ট্যাস কঠোর কঠে বললেন, "না।"

—"তাহ'লে আমাকে জেলে পাঠান।"

শুর টমাস কঠোর কঠে বললেন, "না, না! তোমার জ্বিমানাও হবে না, তোমাকে জেলেও পাঠাব না! তোমার পৃষ্ঠে ত্রিশবার ক্রোঘাত করা হবে!"

্রেত্রাঘাত ছিল তথন অভ্যস্ত অপমানকর দণ্ড। আসামীর মুধ

# . াপথাও চোরের আড়িভেঞার

রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। এমন দণ্ডের কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি, তাড়া-ভাড়ি আর্ত্ত স্বরে সে ব'লে উঠল, "জরিমানা করুন—জেলে পাঠান, কিন্তু দয়া ক'রে বেত-মারার হুকুম দেবেন না!"

শুর টমাস অটল ভাবে বললেন, "আসামীকে নিয়ে যাও এখান থেকে! তার পিঠে সপাসপ ত্রিশ খা বেত মারা হোক!"

চোরকে সবাই টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর
 তাকে সকলকার সামনে এক প্রকাশ্য স্থানে দাঁড় করিয়ে তার ছই
 হাত বেঁখে পিঠে বেতের পর বেত মারা হ'ল।

সেদিন রক্তাক্ত দেহে মাথা নীচু ক'রে চোর যথন বাড়ীতে কিরে এল, তথন পিঠের যাতনার চেয়ে মনের যাতনাই তাকে বেশী কারু ক'রে কেলেছে। প্রতিহিংসা নেবার জন্মে তার সারা প্রাণ ছট্কট্ করতে লাগল, কিন্তু মহাধনী মহা শক্তিশালী জমিদার শুর টমাস লুসির বিরুদ্ধে কী প্রতিহিংসা সে নিতে পারে ? তার সহায়ও নেই, সম্পদ্ধ নেই! আবার কি সে বনে চুকে হরিণ চুরি করবে ? না, চারিদিকে সতর্ক পাহারা, এবারে ধরা পড়লে অপমানের আর অন্ত থাকবে না!

কিন্তু প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—যেমন ক'রে হোক্ প্রতিশোধ নিতেই হবে—ধনী স্তর টনাসকে বুঝিয়ে দিতেই হবে, গরিবও প্রতিশোধ নিতে পারে। চোর ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ ছেলেবেলার ইন্ধুলের কথা তার মনে পড়ল। ছেলেরা এক ফুফ মাফীরের নামে পছ লিখে তাকে প্রায় পাগল ক'রে ছেড়েছিল। হাা, প্রতিশোধ নেবার এই একটা সহজ্ব উপায় আছে বটে। কিন্তু সে তো জীবনে কখনো পছা লেখেনি। সে তো পছা লিখতে জানে না। আচ্ছা, একবার চেফী ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

চোর কাগজ নিলে, কলম নিলে এবং একমনে শুর টমাসের নামে প্র লিখতে বসল। লিখতে লিখতে সবিস্ময়ে সে আবিক্ষার করলে যে, তার পক্ষে প্রত লেখা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। শেষ পর্যাস্ত কবিতাটি যা দাঁড়াল, তা পাঠ করলে শুর টমাস যে আহলাদে আটখানা হবেন না, এটুকু বুঝে চোরের মন অত্যন্ত পরিত্প্ত হ'ল। সমস্ত প্রতি এখানে ভূলে দেবার সময় নেই, মাত্র কয়েকটি লাইনের নম্না দেখলেই তোমরা তার কত্তকটা পরিচয় পাবে।

"পার্লামেণ্টের সভ্য সে যে,
আদালতের জজ সে হাঁদা,
ঘরের ভেতর জুজুরুড়ো,
বাইরে তাকে দেখায় গাধা।
কাণ খ'রে তার নিয়ে গিয়ে
গাধীর সঙ্গে দাও-গে বিয়ে—"
প্রভৃতি।

আমাদের কবি তথনি তার এই অপূব্ব রচনাটি নিয়ে দৌড়ে গাঁরের সঙ্গীদের কাছে হাজির হ'ল এবং সকলকে আগ্রহ-ভরে প'ডে শোনালে। কবিতাটি তাদের এত চমৎকার লাগল যে, তথনি তারা মুখস্থ ক'রে কেললে। তাদের মধ্যে ছিল একজন গাইত্যে, সে আবার মুর দিয়ে কবিতাটিকে গানের মতন গাইতে আরম্ভ করলে। ছিদিন

# বিখ্যাত চোরের অ্যাড়ভেঞ্চার

বেতে-না-ষেতেই সারা গাঁরের লোক মনের আনন্দে উচ্চম্বরে কবিতাটি আওড়াতে বা গাইতে হুরু ক'রে দিলে। সে-অঞ্চলে শুর টমাসকে কেউ পছন্দ করত না।

কিন্তু এতেও নবীন কবির মনের সাথ মিটল না। কারণ স্থর টমাস হয়তো স্বকর্ণে এমন মূল্যবান্ কবিতাটি প্রাবণ করেন নি। অত্তর্রব সে এক রাত্রে চুপি চুপি গিয়ে জমিদার-বাড়ীর ফটকের গায়ে কবিতাটি লটকে দিয়ে এল।

পর্দিন সকালে ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে শুর টমাস খেতে বসেছেন, এমন সময়ে এক চাকর সেই কবিতার কাগজ্বানা নিয়ে এসে তার ছাতে দিয়ে বল্লে, "হুজুর, এখানা ফটকে ঝুলছিল। আমরা পড়তে জানিনা, দেখুন তো দরকারী কাগজ কিনা?"

স্তর টমাস কাগজধানার উপরে চোধ বুলিয়েই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললেন, "হতভাগা, নিশ্চয়ই তুই পড়তে জানিস্। কাগজ-খানা প'ড়েই আমাকে দেখাতে এসেছিস্। দূর হ, বেরো এখান থেকে। চাব্কে তোর বিষ ঝেড়ে দেব, জানিস্ ?"

চাকর তো এক ছুটে পালিয়ে বাঁচল,—সভিাই সে লেখাপড়া জানত না।

শুর টমাস একটু ভেবেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুঝেছি, এ সেই পাজীর-পা-ঝাড়া চোরের কাগু! আমি তার কাণ কেটে নেব— আমি তার কাণ কেটে নেব!"

চোর-কবির কাণ অবশ্য কাটা যায় নি, কিন্তু স্থর টমাুসের অত্যাচারে তাকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হ'ল। তবে অনেক বছর

# আধুনিক রবিন্হড্

পরে আবার যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন সে একজন দেশ-বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার।

শুর টমাস কবে মারা গিয়েছেন। আজ তাঁকে কেউ চিনত না। কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার তাঁকে নিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন ব'লেই লোকে আজও তার নাম ভোলে নি। চারশো বছর আগেকার সেই হরিণ-চোরের নাম কি তোমরা শুনতে চাও ? তিনি উইলিয়ম সেক্সপিয়ার।

# টেলিঞোনে গোড়োন্দাগিরি

ষে-গল্লটি বলতে বসেছি তা গল্প
বটে, কিন্তু একেবারে সত্য ঘটনা।
কবি সেক্সপিয়ার বলেছেন, 'সত্য
হচ্ছে উপন্যাসের চেয়ে আশ্চর্যা'।
অন্ততঃ এ-ঘটনাটি সত্য হ'লেও
এমন আশ্চর্যা যে, বিখ্যাত বিলাতী
লেখক কন্যান্ ডইল সাহেব একে
অবলম্বন ক'রেই শার্লক্ হোম্সের একটি গল্প
লিখে কেলেছেন। আমি কিন্তু শার্লক হোম্সের

হচ্ছে অষ্ট্রিয়া দেশের সত্যিকার পুলিসের কাহিনী, এর প্রত্যেকটি কথা পুলিসের নিজস্ব দপ্তরে লেখা আছে।

অষ্ট্রিয়ার পুলিস চোর ডাকাত হত্যাকারী ধরবার জন্মে অনেক সময়ে এক নতুন উপায় অবলম্বন করে। ঘটনাস্থলে যে-সব জিনিষ পাওয়া যায়, পুলিস সেগুলো দেয় রাসায়নিক পণ্ডিতদের হাতে। তাদের পরীক্ষার কলে অপরাধীরা প্রায়ই বিচিত্র উপায়ে ধরা পড়ে। সে-পরীক্ষার পদ্ধতি কি-রকম, নীচের ঘটনা থেকে কতকটা আন্দান্ধ করা যেতে পারে।

# আধুনিক রবিন্হড্

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, রসায়ন-শাস্ত্রের চুজন অধ্যাপক ঘটনাস্থল থেকে তিনশো ঘাট মাইল দূরে অবস্থান ক'রেও এবং ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোন জিনিষ চোবে না দেখেও আসল অপরাধী ধ'রে কেলে পুলিসের চক্ষু স্থির ক'রে দিয়েছিলেন! অপরাধের ইতিহাসে, এমন-কি কাল্লনিক গোরেন্দা-কাহিনীতেও এ-রক্য ঘটনার কথা কেউ কখনো শোনে নি!

ভিষ্নেনা হচ্ছে অধ্রিয়ার রাজধানী। ভিয়েনা সহরের পা ধুয়ে বয়ে ষায় ডানিউব নদী। তার উপরে আছে কয়েকটি সাঁকো। একদিন খব ভোর বেলায় সাঁকোর পিল্লাদার রেলিংয়ের তলায় পাওয়া গেল একটি য়তদেহ!

দেখলেই বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দেহ। জন্কালো দামী পোষাক পরা। বয়সে লোকটি প্রাচীন। দেহের খানিক তফাতে পাওয়া গেল রিভলভার, থুব সম্ভব হত্যাকারী তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে ফেলে গিয়েছে। দেহে গুলির দাগ আছে। মৃতের পকেট একেবারে খালি।

থোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, মৃত ব্যক্তির নাম হান্স্ ভোগেল, লোহার ব্যবসায়ে কোটিপতি। নিমন্ত্রণ খেয়ে শেষ-রাতে ফিরছিলেন, পথেই এই কাণ্ড। আরো প্রকাশ পেলে, তার পকেটে অনেক টাকা ছিল।

পুলিশ স্থির করলে, অর্থলোভে কেউ ভোগেলকে হত্যা করেছে

# টেলিফোনে গোয়েন্দাগিরি

কিন্দু ঐ পর্যান্ত! সে বে কে, তা জানা গেল না; কারণ হত্যাকারী কোন সূত্র রেখে যায় নি।

পুলিস এ মামলা নিয়ে হয়তো বেশী মাথা ঘামাতো না, কিন্তু ঘামাতে বাধ্য হ'ল। এক জীবন-বীমা-কোম্পানীর অধ্যক্ষ এসে পুলিসের বড়-সাহেবকে জানালে, "ভোগেল আমাদের কোম্পানীতে তিন লক্ষ টাকার জীবন বীমা করেছেন। ছফ্ট লোকেরা আমাদের বড় বড় মকেলকে যদি এই ভাবে খুন ক'রে পার পায়, তাহ'লে বেশী ক্ষতি হয় আমাদেরই। অতএব খ্নীকে ধরা চাই, আর যে ধরতে পারবে তাকে আমরা তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

পুরস্কার বড় সামাত্ত নয়। হত্যাকারীকে ধরবার জত্তে পুলিসের বড-সাহেব উঠে-পড়ে লাগলেন।

#### 말

বড়-সাহেব নিজে হালে পানি না পেয়ে বিখ্যাত রাসায়নিক প্রফেসর 'এক্স.'-এর খোঁজে বেরুলেন।

কিন্তু প্রকেসর 'এক্স্' তখন ভিয়েনা সহর থেকে তিনশো বাঁট মাইল দূরে টাইরলে গেছেন বাযু-পরিবর্ত্তনে।

বড়-সাহেব তাঁকে ফোন্ করলেন।

প্রকেসর আগাগোড়া সব শুনে বললেন, "ডাক্তারের মানা আছে, আমার পক্ষে এখন ভিয়েনায় ফেরা অসম্ভব!"

বড়-সাহেব এত সহজে ছোড়্নেওয়ালা নন। বললেন, "আছে। প্রক্ষের, কোনের সাহাযোই তাহ'লে কাজ চালানো যাক্। আপনি ষা বলবেন, আমি তা পালন করব। বলুন, আমায় কি করতে হবে ? ষদি কোন দরকারী তথ্য আবিষ্ণার করতে পারেন, তাহ'লে তিন হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা!"

প্রকেসর বললেন, "বহুৎ-আচ্ছা, ইজি-চেয়ারে এই আমি খুব আরাম ক'রে গদীয়ান্ হ'য়ে বসলুম। আমার সামনে আছে তামাকের পাইপ, খবরের কাগজ, পেন্সিল আর টেলিকোন। বেশ, তাহ'লে কাজ স্থুরু করা যাক্। · · · · · · আচ্ছা, একজন 'কেমিফ্ট'কে ডাকুন, আমার এই-সব 'কেমিকেল' দরকার।" তিনি 'কেমিকেলে'র ফর্দি

ভিয়েনায় পুলিদের আফিসে 'কেমিন্ট'কে আনবার জন্মে খবর পাঠানো হ'ল।

টাইরল থেকে কোনে প্রফেসর বললেন. "বড়-সাহেব, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে যে রিভলভারটা পেরেছেন, তার নল্চেটা (barrel) গ্রেকেলুন। নল্চের ছটো মুখই ছিপি এটে এমন ভাবে বন্ধ করে দিন, ভিতরে যাতে গুলো-হাওয়া ঢ়কতে না পারে।"

বড়-সাছেব থানিক পরে জবাব দিলেন, "প্রফেসর, আপনার কথামত কাজ করা হয়েছে। 'কেমিফ্ট'ও এসেছেন।"

টেলিফোনে 'কেমিফ'কে ডেকে প্রক্রেসর বললেন, "আমি যা বলি তাই করুন। রিভলভারের নল্চের ছিপি ছটো খুলে ধেলুন। হয়েছে? আচ্ছা, থানিকটা distilled জল নল্চের ভিতরে পূরে বেশ করে নাড়াচাড়া কর্নন। হয়েছে? আচ্ছা, এইবার নল্চের জলটুকু filter ক'রে নিন।……আচ্ছা, এইবারে নল্চের জলে sulphuric acid, alkaline sulphides আর salts of ironএর খোঁজ করুন। পরীক্ষার ফল কি হ'ল ? নল্চের ভিতর থেকে মর্চেচ, কি green crystals of ferrous sulphate পাওয়া গেল ?"

- --"ബ i"
- —"(य अनो दिक्ता जांत्र देश कि शानका श्लाम नग्न ?"
- · —"না মলাই !"
- —"সে কি, এ তো বড় অন্তুত কথা! আচছা, ও-জলে কি sulphuretted hydrogenএর গন্ধ পাওয়া যাচেছ ?"
  - --"al |"
- 'ভাই তো, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! বেশ, জলের সঙ্গে salts of lead মিশিয়ে দিন তো! · · · · · · কি হ'ল ? কালো ভলানি দেখতে পাচেছন ?"
  - —"উন্থ !"
- —"কী!" ে বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের কাছ থেকে ধানিকক্ষণ কোন জবাবই এল না। তারপর তার গলা আবার পাওয়া গেলঃ "শুন্ন! এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিশ্চয় কোন গভীর রহস্থ আছে! নল্চের জলের ভিতরে sulphuric acid পেলে প্রমাণিত হ'ত যে, ঐ রিভলভার চবিবশ ঘণ্টার ভিতরে র্চোড়া হয়েছে। কিন্তু তা ধখন পাওয়া যায় নি তখন বুঝতে হবে য়ে, রিভলভারটা চোঁড়া হয়েছে চ্বিকশ ঘণ্টার আগেই। কিন্তু তা হ'তে পারে না, কারণ তাহ'লে অমন প্রকাশ্য সাঁকোর উপরে মৃতদেহটা ঘটনার আগের দিন সকালেই পাওয়া যেত। আচহা, জলে বোধ হয় oxide of iron আছে?"

- · —"আজে হাা, আছে !"
  - ---"(तम । श्रु निरमत वर्ष-मार्श्वरक रकान् धतरा वन्न।"

বড়-সাহেব কোন্ খ'রে বললেন, "প্রক্ষেসর, এ-সব কী শুনছি ? ও রিভলভারটা পাওয়া গেছে লাসের ঠিক পাশেই, আর তা-থেকে যে একটা গুলি ছোঁডা হয়েছে, সে-প্রমাণও রয়েছে!"

- "হ'তে পারে। কিন্তু ও-রিভলভারটা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জ্বান্ত দায়ী নয়, কারণ ওটা র্ছোড়া হয়েছে ঘটনার দেড়দিন থেকে পাঁচদিন আগে!"
- —"তাহ'লে আমাদের ঠকাবার জন্মেই হত্যাকারী ওটা ওখানে কেলে গেছে।"
- —"আচ্ছা, আরেকটু পরধ করা ধাক্। আচ্ছা, মৃতব্যক্তির দেহের ভিতর থেকে গুলি পাওয়া গেছে গ"
  - —"হাঁা, সেটা আমার টেবিলের উপরেই রয়েছে।"
  - —"গুলিটা পরীক্ষা করেছেন গ"
  - ---"এখনো করি নি।"
  - —"বেশ, এখন পরীক্ষা ক'রে দেখুন দেখি, গুলিটার মাপ কত ?"

বড়-সাহেব প্রায় হতভম্ব ! চোর-ডাকাত-পুনে ধরা তাঁর বাবসায়, ঘটনাম্থল তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, সমস্ত প্রমাণ তাঁরই হাতে রয়েছে এবং শত শত গোয়েন্দা তাঁকে সাহায্য করছে, অথচ একজন প্রকেসর



সকলকাৰ সামনে ভাৰ জই ছাত নৰে বিঠে ব তৰ পৰ বত মাৰা হ ৰ ——৬। পৃষ্ঠ

সাড়ে তিনশো মাইল দূরে ব'সে কোন-কিছু চোথে না দেখে এবং হাতে-নাতে পরীক্ষা না ক'রে অনায়াসেই রহস্টা ধ'রে কেললেন! তার আত্মসমানে বোধহয় অত্যন্ত আঘাত লাগল।

প্রকেসর 'এক্স্' বললেন, "বড়-সাহেব, বিশ্ববিভালয়ের অপরাধতত্ত্বের সহকারী প্রকেসর 'ওয়াই' সম্প্রতি আমার এখানে আছেন।
এইবারে আপনি কোনে তার সঙ্গে কথা বলুন।…হাঁা, আর এক
জিজ্ঞাসা। মৃত ব্যক্তির জামাটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?
দেখুন তো, জামায় যেখানে গুলি চুকেছে, সেখানে পোড়া বারুদের
দাগ আছে কিনা?"

# —"আছে ৷"

— 'ভঁ। তাং'লে বোঝা যাচেচ, মতের দেহের এব কাছ থেকেই গুলি ছোঁডা হয়েছে। আচ্ছা, প্রফেসর 'ওয়াই' কথা বলছেন।"

প্রকেসর 'ওয়াই' কোন ধ'রে বললেন, "নমসার বড়-সাছেব। ভোগেলের মৃতদেহ ধেকে আপনি কি কি জিনিষ পেয়েছেন, আর কি কি হারিয়েছে ?"

প্রাপ্ত জিনিখের ফর্দ্ধ দিয়ে বড-সাহেব বললেন, "কিন্তু ভোগেলের পকেটে তিনখানা গভর্মেন্টের প্রমিসরি নোট ছিল, তা পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"বড়-সাহেব, আসল ব্যাপার আমরা কতকটা আন্দাক করতে পারছি। কিন্তু সেটা এখন আপনাকে বলতে পারব না। ঐ প্রমিসরি নোটগুলোর নম্বর আপনার কাছে আছে তো ?

<sup>--&</sup>quot;আছে i"

— "সরকারি ব্যাক্ষের নামে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, ষে ব্যক্তি ঐ নোটগুলো কেরৎ দেবে, সে ওদের বর্ত্তমান দামের চেয়ে বেশী মূল্য পাবে!"

বড়-সাহেব বললেন, "প্রফেসর, আপনি কি খুনীকে এতই বোকা ভাবেন যে, সে এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে ধরা দিয়ে আত্মহত্যা করবে ?"

— "একবার বিজ্ঞাপন দিয়েই দেখন না! আমাদের বিশ্বাস, অপরাধী নিজে না এসে অর্থলোভে অন্য কোন লোককে ব্যাক্ষে পাঠিয়ে দেবে।"

#### 9

পরদিনেই প্রকেসরদের ঘরে পুলিসের বড়-সাহেব কোনের ঘণ্টা বাজিয়ে বললেন, "আশ্চর্যা প্রকেসর, আশ্চর্যা ব্যাপার! আপনারা যা বলেছিলেন ঠিক তাই হয়েছে! একজন লোক সেই নোটগুলো নিয়ে সত্যি-সত্যিই ব্যাক্ষে এসেছিল! তাকে যে পাঠিয়েছিল আমরা সে-ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছি!"

- —"সে কি বলে <u>?</u>"
- —"সে ভয়ে দিশেহারা হয়ে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে! বলে, ভোগেল নিমন্ত্রণ থেয়ে মাতাল হয়ে কেরবার পথে এক জায়গায় ব'সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে সে তার পকেট কেটে নোট নিয়ে পালিয়ে এসেছে!"
  - —"আপনার কি মনে হয় ?"

#### (७। ल(काटन (शारमन्त्राशीत

- "প্রকেসর, আমার বিশাস সে থুন করেনি। যারা মানুষ খুন করে তাদের চেহারা, ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা অন্তরকম হয়। আপাতত তাকে আমি গারদে পূরে রেখেছি।"
- —"বেশ করেছেন। কারণ সে যে ভোগেলের পকেট কেটেছে, তাতে তো আর সন্দেহ নেই!……বড়-সাহেব, এক কাজ করতে পারবেন ?"
  - —"কি কাজ <u>?</u>"
- —"সাঁকোর উপরে থেখানে ভোগেলের লাস পাওয়া গেছে, একবার সেইখানে যান। সাঁকোর খারে যে লোহার রেলিং পাবেন, তার নীচে—মনে রাখবেন ভিতরদিকে—লোহার গায়ে কোন চটা-ওঠা দাগ আছে কিনা দেখে আহ্রন।"

প্রকেসরের অদ্ভূত অনুরোধ শুনে পুলিস-সাহেব রীতিমত অবাক্ হয়ে গেলেন। রেলিংয়ের গায়ে দাগই বা থাকবে কেন, আহ থাকলেও তার সঙ্গে এই াুনের সম্পর্ক কি ?

শোনিকক্ষণ পরে টেলিকোনে আবার পুলিস-সাহেবের
বিস্মিত কণ্ঠসর শোনা গেলঃ "হেলো প্রফেসর! আমি দেখতে
গিয়েছিলুম! হ্যা, নীচের রেলিংয়ের ভিতরদিকের রং এক-জায়গার
চ'টে গেছে বটে! নতুন দাগ! যেন সেখানে কোন-একটা ভারি
জিনিষ গিয়ে প'ড়েছিল! কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কি ক'রে ধিউ কি আপনাকে বলেছে গ"

সশব্দে হাস্ত ক'রে খুসি গলায় প্রকেসর বললেন, "না! আমর তুই প্রকেসরে মাথা খাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। আমর

# <sup>–</sup> আৰুনিক বাবন্**ত**ড়

্ষে গল্লটি তৈরি করেছি সেটা সত্য কি না, আপনারা খোঁজ নিলেই ব্যক্তি ব্রুতে পারবেন। এই হচ্ছে আমাদের গল্পঃ
বেশী

ভাবে "ভোগেলের ব্যবসায়ে আজকাল থুব লোকসান হচ্ছিল, আর ছদিন করপেরেই হয়তো তাকে দেউলে হ'তে হ'ত এবং তার পরিবারবর্গ পথে বসত।

অপর চোধের সামনে স্ত্রী-পুত্রকতার দারিদ্যের ছবি দেখতে দেখতে পাঠিভোগেল প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠল। দিন-রাত ভাবতে লাগল, এই ছর্ভাগ্যের দায় থেকে কি-উপায়ে সে পরিবারবর্গকে উদ্ধার করবে ?

প্রথমে সে তিন লক্ষ্ণ টাকায় নিজের জীবন বীমা করলে। কিন্তু বাজিজীবন বীমার সর্ত্তে লেখা রইল, সে আত্মহত্যা করলে জীবন-বীমা-যা বকোম্পানী তার পরিবারবর্গকে টাকা দিতে বাধ্য থাকবে না। এ সর্ত্ত নিজনা থাকলে ভোগেলের খুবই স্থবিধা হ'ত। কারণ সে স্থির করেছিল, সে-ব্রেই উপায়েই পরিবারবর্গকে রক্ষা করবে!

প্রথমে সে একটি রিভলভারে ছয়টি গুলি পূরে একটি গুলি ছুঁড়লে।
,সই রিভলভারের সঙ্গে আর-একটা গুলিভরা রিভলভার পকেটে পূরে
বলে;ভাগেল নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গেল।

ব'সে অনেক রাতে নিমন্ত্রণ খেরে সে পথে বেকলো। দেখলে একটা পাবিচারের মতন লোক তার পিছু নিয়েছে। তখন তার মাধায় আর এক বৃদ্ধি জুটল। সে মাতলামির অভিনয় করতে করতে এক জায়গায়

#### টোলফোনে গোরেন্দাগিরি

ব'সে প'ড়ে ঘুমের ভাণ করলে! চোর তার পকেট কাটলে, কিন্তু সজ্ঞানেও সে বাধা দিলে না!

তারপর ভোগেল উঠে সাঁকোর উপরে গেল। প্রথম রিভলভারটা বার ক'রে একটু তকাতে কেলে দিলে। লোকে ভাববে, তাকে খুন ক'রে পালাবার সময়ে খুনী ঐ রিভলভারটা কেলে গেছে। রিভলভারটা তার কাছে থাকলে পাছে কেউ ভাবে যে, ওর দ্বারা সেই আত্মহত্যা করেছে, তাই সেটাকে কেলে দিলে থানিক তকাতে। বিতীয় রিভলভারটা বার ক'রে একগাছা শক্ত দড়ির একপ্রান্তে বেঁথে কেললে। এবং দড়ির অন্য প্রান্তে বাঁথলে একটা পুব ভারি জিনিয—খুব-সম্ভব মন্ত একথানা পাথর। তারপর পাথরখানা রেলিং গলিয়ে সাঁকোর বাইরে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর নিজের বুকে রিভলভার রেথে গুলি ছুঁড়লে।

হতভাগ্য ভোগেলের তথনি মৃত্যু হ'ল। এবং সঙ্গে দড়ি-বাঁধা রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে সেই মস্ত-ভারি পাথরখানা ডানিউব নদীর ভিতরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে গলবার সময়ে ভারি পাথরের টানে রিভলভারটা খুব জোরে রেলিংয়ের উপরে গিয়ে পড়ল—লোহার গায়ে তাই চটা-ওঠা দাগ হয়ে গেল।

বড়-সাহেব, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই নাটকের গুরাত্মা ঐ পকেটমার বেচারা নয়, ভোগেল নিজেই! ডানিউব নদীতে ডুবুরী নামিয়ে থোঁজ করলেই দড়ির হুই প্রান্তে বাঁধা সেই রিভলভার ও পাথরখানা খুঁজে পাওয়া যাবে। ভোগেল ভেবেছিল, এত চালাকির পরেও তার মৃত্যুকে কেউ আত্মহত্যা ব'লে সন্দেহ করতে পারবে না.

# আধুনিক রবিন্তড্

জীবন-বীমা-কোম্পানী তার পরিবারবর্গকে তিন লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হবে এবং নম্বরী নোট ভাঙাতে গিয়ে তাকে হত্যা করবার অপরাধে ধরা পড়বে ঐ পকেট-কাটাই!

কিন্তু নিজের স্ত্রী-পুত্রকভার স্থথের জন্মে সে আর এক অভাগাকে ফাঁসিকাঠে তুলে দিতে চেয়েছিল, আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েও তাই সে ভগবানের দয়া পেলে না "



প্রফেসরদের অনুমান সব দিক দিয়েই সত্যে পরিণত হ'ল।



ডানিউব নদীর গর্ভ থেকে দড়ি-বাধা পাধর ও রিভলভার তুইই পাওয়া গেল।

# টেলিকোনে গোরেন্দাগিরি

জীবন-বীমা-কোম্পানী তিন লক্ষ টাকা লোকসানের দায় থেকে নিফ্কতি পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে, অঙ্গীকৃত তিন হাজার টাকার চেয়েও বেশী পুরস্কার দিয়ে প্রফেসরদের খুসি করলে।

এই ব্যাপারটি কি উপত্যাসের চেয়ে আশ্চর্য্য নয় ? কখনো কোন উপত্যাসের ডিটেকটিভও কি ঐ হুই প্রফেসরের চেয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছে ? কিন্তু তোমরা কেউ এই ব্যাপারটিকে অবিশাস করো না, কারণ এটি হচ্ছে অষ্ট্রিয়া দেশের একটি বিখ্যাত সত্য ঘটনা!



দিনরাত সার্কাসের খেলোয়াড়দের সঙ্গে থেকে সে থুব কম
বয়সেই হরেকরকম কায়দ। শিখে কেললে। লক্ষা বাঁশ বেরে



### প্যাবীৰ বালক বিভীবিকা

বানরের মত সড়্-সড়্ ক'রে উপরে উঠে যেতে পারত। কেউ ধরতে এলে তার পারের তলা দিয়ে ফস্ ক'রে গ'লে পালিয়ে যেতে পারত। কেউ হাতে চেপে ধরেও তাকে বন্দী করতে পারত না—সে মাছের মতন হাত থেকে পিছলে স'রে পড়ত। তারের খেলা, দড়ির খেলা, এ-সরু কিছুই তার অঞ্চানা ছিল না। এই চুফ্টু খোকাটির দৌরাজ্যে সার্কাসের সমস্ত লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠগ।

একাদন টেটের গাঁটকাটা বাপ তাকে একটা টাকা দেখিয়ে বল্লে, "টাকা নিবি ?"

टिं पूजि हरा वलरन,—"हाँ, त्नव रेविक ।"

--- 'এই নে তবে। কিন্তু দেখিস্, কেউ যেন কেতে নেয় না।" টেট্ টাকাটা সাবধানে পকেটে রেখে বললে, "ইস্, কেডে নেবে

বৈকি । আমি তেমন বাচ্চা নই।"

তার বাপ বললে, "তুই তো ভারি অসাবধানী দেখচি। টাকাটা এর মধ্যেই হারিয়ে কেললি ?"

টেট্ মাথা নেডে বললে, "কথ্খনো না। টাকা আমার পকেটেই আছে।"

বাপ একটা টাকা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললে. "এই ছাখ তোর সেই টাকাটা।"

টেট্ তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলে,—পকেট কোকা। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে সে হা ক'রে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ু বাপ বললে, "কেমন ক'রে তোর টাকাটা আমার হাতে এল, বুঝতে পারচিস্ না ? আয় তোকে পাঁচটা শিশিয়ে দিই !"

# আধুনিক ববিন্হড্

তারপর থেকে টেট্ সকলকার পকেট মারতে স্থক করলে—তার বাপ মাথের পকেটও বাদ গেল না। যে সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে সার্কাস দেখতে আসত, প্রাযই তাদেরও পকেট থেকে জিনিষ হারাতে লাগল।

টেটের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন এক অগ্নিকাণ্ডে তার মা আর বাপ পুডে মারা পতল। সার্কাসের লোকেরা তাকে এক অনাথ আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিলে। কিন্তু অনাথ আশ্রম তার ভাল লাগল না। কর্ত্তপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে টেট একদিন পালিযে গেল।

একখানা গাডীতে লুকিয়ে, উঠে সে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী সহরে এনে হাজির হ'ল।

# マシ

প্যারী সহরে এসেই টেট্, এক মেপ্রে-দোকানীর টাকার বাগ নিয়ে স'রে পড়ল।

সেই টাকায় নতুন জামা-কাপড কিনে সে ভদ্রগোকের ছেলে সাজলে। তারপর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে এই আত্ম-পরিচয় দিলেঃ

"আমি এক মন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকের একমাত্র ছেলে। আমার মানেই। আমার বাবা ভয়ানক মাতাল। মদ খেয়ে রোজ বিনা-দোধে মেরে আমার হাড ভেজে দেন। সে অত্যাচার আর সইতে না পেরে আমি পালিয়ে এসেছি। আমার বাবা এক সাংঘাতিক অস্তুধে ভূগছেন,—তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। তখন তাঁর

#### প্যারার বালক বিভীষিকা

সমস্ত সম্পত্তির মালিক হব আমি। আপাততঃ আমাদের এক পুরাণো চাকর লুকিয়ে আমাকে টাকা পাঠাবে।"

স্ত্রীলোকটি বালক টেটের ফুল্বর মুখ দেখে, তার সব কথায় বিশাস ক'রে তাকে আশ্রয় দিলে।

টেট্ পুরাণো জামার দোকানে গিয়ে এমন একটা লম্বা জামা কিবলে, যা পরলে তার পা পর্যান্ত ঢাকা পড়ে। তারপর ব'সে ব'সে নিজের হাতে জামার ভিতর দিকে অনেকগুলো নহুন ও বড় বড় পকেট তৈরি করলে। জামার বাইরেকার হুই দিকে হুই পকেটে হুটো এমন লম্বা ছাঁাদা করলে, যাতে পকেটের ভিতর থেকে ইচ্ছা করলেই সে হাত বার করতে পারে!

এই অদ্ভূত জামা প'রে সে সহরের পথে পথে শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরেই পুলিদের কাছে ধবর এল বে, সহরে গাঁটকাটার সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে! তথনি এদিকে চোধ রাখবার জভে একজন ডিটেক্টিভ নিযুক্ত হ'ল। তার নাম ডুবইস্।

ভুনইস্ খুব চালাক ডিটেক্টিভ। ভেবে চিস্তে সে পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকের বেশ ধ'রে পথে পথে যুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে পকেট থেকে ব্যাগ বার ক'রে খোলে—তার ভিতরে এক তাড়া নোট। ব্যাগটা আবার পকেটে রেখে দেয়। কিন্তু ব্যাগটা যে এক-গছো সূতো দিয়ে পকেটে বাধা আছে, এ গুপুকথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না!

' ডুবইন্ পথের এক জায়গায় ভিড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই তাঁর

## আধ্নিক রবিনহড্

পকেটে টান পড়ল। তৎক্ষণাৎ ফিরেই সে একটি ছোক্রাকে চেপে ধরলে। সে হচ্ছে টেট্। মাথার ঝাক্ড়া ঝাক্ড়া লম্বা চুলগুলো সে এমনভাবে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে যে, তার মুখ প্রায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে।

এক মুহূর্ত্তেই অস্তুত কৌশলে ডিটেক্টিভের হাত ছিনিয়েটেট্ সূতো ছিঁড়ে ব্যাগ নিয়ে তীরের মত দৌড় মারলে। ডুবইস্ও তার পিছনে পিছনে ছুট্ল। একটি গলির মোড় ফিরেই টেট্ অদৃশ্য হ'ল।

সে চট্পট্ উপরকার জামাটা থুলে ছুঁড়ে কেলে দিলে। একখানা চিরুণী বার ক'রে মাথার চুলগুলো অগুরকমভাবে আঁচড়ে নিলে।

ডুবইস্ সেখানে এসে ছোক্রা গাঁটকাটার বদলে দেখলে, একটি ফিট্ফাট্ পোষাক-পরা ইস্কুলের ছেলে পাশের এক দোকানের দিকে তাকিয়ে আছে।

ডুবইস্ ইাপাতে ইাপাতে বললে. "হাঁ। খোকা, একটা লম্বা কোৰ্ত্তা-পরা ঝাঁক্ডা-চুলো ছোক্ষাকে এইদিক দিয়ে যেতে দেখেচ ?"

অত্যন্ত নির্দ্ধোষের মত টেট্ বললে, "আজে হাঁা, সে ঐদিকৈ দৌড মেরেছে!"

তার নির্দেশ-মত ডুবইস্ অম্যদিকে ছুটল!

সূতোশুদ্ধ ন্যাগটা পরীক্ষা ক'রে টেট্ বুঝলে, এইবারে পুলিসের টনক নড়েছে। সেও সাবধান হ'ল।

টেট্ তার বয়সী অনেকগুলো ছেলের সঙ্গে ভাব করলে। তারপর তাদেরও হাতের কায়দা শেখাতে লাগল।

টেটের উপদেশে তারা প্রথমে আত্মীয়-সঞ্জনের পকেট মেরে হাত

#### গ্যায়ার বালক বিভাষিকা

পাকাতে আরম্ভ করলে। তারপর রাস্তার ছোট ছোট ছেলে-মেরেদের পকেট লুঠন। তারপর ভিড়ের ভিতরে গিয়ে তারা দাসদাসীদের পকেট পরীক্ষা করতে লাগল!

এইভাবে তাদের হাত যথন বেশ সাক্ হয়ে উঠল, টেট্ তখন তাদের গুরুতর কার্যো নিযুক্ত করলে।

•এই ছোক্রা-গাঁটকাটারা টেট্কে নিজেদের দর্দার বলে মেনে নিলে। তাদের লাভের আধাঝাধি অংশ টেটের পাওনা হ'ত।

#### ভিন

পারী সহরের চারিদিকে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল—ছোক্রা গাঁটকাটাদের অত্যাচারে টাকা-পয়সা নিয়ে পথে বেরুনো দায় হয়ে উঠেছে! এমন পকেটমারের উপদ্রব সহরে আর কখনো হয় নি!

ভূবইস্ তথনো হাগ ছাড়েনি। সে একজন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করলে। সে পকেটে টাকা বাজাতে বাজাতে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তার পকেটের গায়ে যে অনেকগুলো বঁড়্নী লাগানো আছে, একথা জানত কেবল সে নিজে।

হঠাৎ এক জায়গায় তার পকেটে কে হাত দিলে—সক্তে সক্তে আর্ত্তনাদ! সে ফিরে দেখলে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোক্রা যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করছে!

়. ছোক্রা বল্লে, "উঃ! আপনার পকেটে আমার হাত আট্কে গেছে! উঃ!"

—"আমার পকেটে? কি আশ্চর্যা! এস, এদিকে এস, ছাভ

## वार्निक त्रिन्हणु

খুলে দিচ্ছি।" আড়ালে ডুবইস্ অপেক্ষা করছিল। ছোক্রাকে দেখে সে বল্লে, "কি হে, তুমি হাতকড়ি প'রে থানায় যেতে চাও, না আমাকে নিয়ে ভোমার আড্ডায় ফিরে যাবে ?"

ছোক্রা, ডুবইস্কে তাদের দলের সদ্ধারের ঘর দেখিয়ে দিলে।

রাত্রে টেট্ নিজের ঘরে ফিরে এল। হঠাৎ এক পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ডুবইস্ তার সোনালী চুলগুলো বক্তমুষ্টিতে চেপে ধরলে। তার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে তুই পায়ে দড়ি বেঁধে তাকে মাটির উপরে শুইয়ে রাখলে। তারপর ঘরের চারিদিকে চোরাই মাল খুঁজতে লাগল।

ভূবইস্ অবাক হয়ে দেখলে, টেট্-ছোক্রার পড়াশুনায় মন আছে! কারণ ঘরের দেওয়ালে তাকে তাকে অগুন্তি বই সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক বই পুস্তকের দোকান থেকে চুরি করা।

খানিক পরে একটা শব্দ শুনে ডুবইস্ ফিরে দেখলে যে, টেট্ জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পডছে!

ভুবইস্ বিম্মায়ে হতভম্ব হয়ে গেল! ঘরের এব্ডো-খেব্ডো দেওয়ালে টেট পায়ের দভি ঘষে ছিভে ফেলেছে!

#### চার

কিন্তু সেই বিশাস্থাতক ছোক্রাই কিছুদিন পরে টেট্কে আবার ধরিয়ে দিলে।

'আদালতে তার বিচার হ'ল। বিচারক গম্ভীর ভাবে বললেন,



"ছোক্রা, তোমাকে এক বৎসর জেল খাটতে হবে।" টেট্ অবহেলাভরে বললে, "এক বছর ? মোটে বারোটা মাস। ভারি তো।" আচন্দিতে কাটগড়া থেকে সে একলাকে বিচারকের ট্রেবিসের উপরে গিয়ে উঠল। সেধান থেকে বিশ্মিত পাহারাওয়ালাদের সব চেফী ব্যর্থ ক'রে বাইরে পালিয়ে গেল। তারপর অনেক কফে আবার তাকে ধরা হ'ল। তার সাহস ও কৌশল দেখে সকলেরই চকু স্থির!

তার কিছুকাল পরে আর একবার সে পালাবার চেফী করলে— টেটের শেষ-চেফী।

জেলখানার উঁচু ছাদে উঠে সে দেখলে, থানিক নীচে একটা কার্নিশ রয়েছে, সেখানে পৌছতে পারলে পলায়নের অত্যস্ত স্থবিধা।

টেট্ লাফ মারলে। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কাণিশে গিয়ে পৌছতে পারলে না। একেবারে মাটির উপরে গিয়ে প'ডে তার ঘণ্ড ভেঙে গেল।

মেতে, আরো বছর বয়সে টেটের মৃত্যু হয়। করাসী পুলিসের মতে, আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে মানুষ খুন ক'রে তাকে ঘাতকের হাতেই মরতে হ'ত।

ষত বুদ্ধি থাক্, যত সাহস থাক্, অসৎ পথের পরিণাম চিরদিনই ভয়াবহ। ভালো ছেলে হ'লে টেট্ আজ নিশ্চয়ই মস্ত লোক হতে পারত।



#### のず

সিনেমায় গিয়ে কিংবা বই প'ড়ে বিলাতের উদার ভাকাত রবিন্ হুডের সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয় চেনাশুনা হুয়েছে। রবিন্ হুড্ ইংলণ্ডের সেরউড্ অরণ্যে বাস করত এবং ধনীদের টাকা লুটে গরীবদের বিলিয়ে দিত।

কিন্তু একালের ঝার একজন রবিন্ হুডের নাম এখনো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। সেকালে সত্যই রবিন্ হুড্ বলে কেউ ছিল কি না, সে-সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। কিন্তু একালের এই রবিন্ হুডের সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নেই। সে-সত্যিকার মানুষ। তার আসল নাম হুগো ত্রিট্উইজার। সে অপ্তিয়ার লোক এবং তার কার্য্যক্ষেত্র ভিয়েনা সহরে।

হুলো রীতিমত ভদ্র পরিবারের ছেলে। সে শিক্ষিত ও ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তার মাথা এত সাফ্ যে, নিজের ষত্নে ও অধ্যবসারে সে আরো নানান্ বিভায় পাকা হয়ে উঠেছিল।

তালা-চাবি, সিন্দুক, বাক্স ও গরাদে প্রভৃতি তৈরি করবার জুন্তে বে-সব লোহা ও অ্যায় ধাতু ব্যবহৃত হ'ত, তাদের শক্তির খুঁটিনাটি সমস্তই সে জানত। লোহা ও ইস্পাতের উপরে কোন্ অ্যাসিডের কতটা প্রভাব, রসায়ন-বিত্যা শিখে তাও সে জেনে নিয়েছিল। অক্সি-আ্যাসিটিলিন টর্চ্চ দিয়ে কেমন ক'রে ইম্পাতের দরজায় র্চ্যাদা করতে হয়, তাও তার অজানা ছিল না।

সে নিজের হাতে নানারকম অন্ত যন্ত্র তৈরি করতে পারত।
চোর-ডাকাত ধরবার জন্যে একালের পুলিস যে-সব বৈজ্ঞানিক উপায়
অবলম্বন করে, সে সমস্তই ছিল তার নধ-দর্পণে। বিখ্যাত ডিটেক্টিভদের সমস্ত চাতুরীর কাহিনীই সে প'ড়ে ফেলেছিল। সে রীতিমত
ব্যায়াম করত। জুজুংম্ব, কুস্তি ও বক্সিংয়ের সব পাঁচেই খুব ভালো
ক'রে শিখেছিল।

যখন তার সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল, তখন হঠাৎ একদিন সে বাড়ী থেকে একেবারে গা-ঢাকা দিলে। বাড়ীর লোকে জানলে, হুগো দেশ ছেড়ে আমেরিকায় গিয়েছে।

সে কিন্তু ভিয়েনা সহরেই লুকিয়ে রইল। ছোটলোকদের বস্তীর ভিতরে একখানা খর ভাড়া নিলে। দিন-রাত সেই ঘরে একলা ব'সে

## আধুনিক রবিন্হড্

লেখাপড়া করতে লাগল এবং দাড়ী-গোঁক কামানো ছেড়ে দিলে। কিছুদিন পরে দাড়ী-গোঁকে তার মুখ এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, কোন চেনা লোকের পক্ষেপ্ত তাকে চেনা আর সহজ রইল না।

## でき

• সেবার বড়দিনের মুখে অষ্ট্রিয়ায় এমন হাড়ভাঙা শীত পড়ল যে, তেমন শীত আর কেউ কখনো দেখেনি।

আইরা হচ্ছে শীতপ্রধান দেশ, সেখানে ঘরের ভিতরে কয়লার আগুন জেলে না রাখলে ঠাগুায় মারা পড়বার সম্ভাবনা হয়। তার উপরে আবার এই অতিরিক্ত শীত।

স্থবিধা বুঝে তুফ ব্যবসায়ীরা কয়লার দাম অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে।
ধনীদের কোনই বালাই নেই, বেশী ঠাগুায় বেশী কয়লা কিনে
পোড়াবার শক্তি তাদের আছে। কিন্তু ষত অস্তবিধা হ'ল গরীব বেচারীদের! চড়া দামে কয়লা কেনবার সঙ্গতি নেই,—অথচ চারিদিকে বরফ পড়ছে, দেহের রক্ত জমাট্ হয়ে ফ্রাচ্ছে! আগুন পোয়াতে
না পেরে অনেকে শীতে কাপতে কাপতে ঘুমিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু সে
ঘুম আর এ-জীবনে ভাঙল না।

বড়দিন আসতে মাত্র ছদিন দেরি। শীতার্ত্ত এক সন্ধ্যায় ভিয়েনার এক বড় ব্যবসায়ী তার দোকান-ঘর বন্ধ করবার উভোগ করছে। এমন সময় ফিট্ফাট্ পোষাক-পরা এক যুবক তার দোকানে এসে টুকল।

যুবক বললে, "আমি হচ্ছি কোন দয়ালু মস্ত ধনীর সেক্রেটারী।

#### व्याद्वानक प्राप्तम्बर्

আমার মনিব তার নাম প্রকাশ করতে রাজি নন। তিনি এক হাজার গরীব পরিবারকে কয়লা দান করিতে চান। কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত কয়লা পাঠাতে হবে। যাদের কাছে পাঠাতে হবে আমি এখনি তাদের ঠিকানা দিচিছ। কিন্তু আজকেই এত কয়লা পাঠাতে পারবে কি ?"

ব্যবসায়ী বললে, "কেন পারব না ? কিন্তু এত কয়লার দাম যে অনেক হাজার টাকা!"

যুবক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নোটের তাড়া বের ক'রে বললে, "দাম নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

ব্যবসায়ী কয়লা পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। যুবক সমস্ত দাম চুকিয়ে দিয়ে চ'লে গেল!

রাত হয়েছে ব'লে ব্যবসায়ী নোটের তাড়া ব্যাক্ষে জমা দিতে পারলে না। লোহার সিন্দুকে নোটগুলো পূরে দোকান বন্ধ করলে। একদিনেই এই আশাতীত লাভে তার মুখে হাসি আর ধরে না।

সে রাত্রে ভিয়েনার এক হাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যেও হাসি-থুসির ধুম প'ড়ে গেল। দাতার দানে দরে দরে কয়লা পুড়ছে, শীতের চোটে প্রাণের ভয় স্থার নাই।

#### ভিন

পরদিন প্রভাতে ব্যবসায়ীর মুধের হাসি শুকিয়ে গেল। স্তম্মিত চক্ষে সে দেখলে, তার লোহার সিন্দুক খোলা, কাল রাতে

## আধুনিক রবিন্হড্

পাওয়া সেই নোটের তাড়া তো নেইই, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক টাকা অদুশ্য হয়েছে! সে তখনি পুলিসে খবর দিতে ছুটল।

গোটা সহরে মহা উত্তেজনার স্প্তি হ'ল। কাগজে কাগজে অজানা দাতার এই অন্তুত দান ও অজানা চোরের এই অন্তুত চুরির কাহিনী এবং লোকের মুখে মুখে কেবল তারই আলোচনা।

কে এই দাতা ? কে এই চোর ?

য়ুরোপে ভিয়েনার পুলিদের ভারি স্থনাম! কিন্তু সে স্থনামে আজ কোন ফল হ'ল না। এই বিস্ময়কর চোর এমন স্থচতুর ও সাবধানী যে, ধরা পড়বার কোন সূত্রই পিছনে রেখে যায় নি!

ছ-চারদিন যেতে-না-যেতেই উত্তেজনার উপরে আবার নৃত্ন উত্তেজনা। ভিয়েনার শত শত খবরের কাগজে এই পত্রখানি বেরুলোঃ

> "ব্যবসায়ীর লোহার সিন্দুক থেকে আমি যা নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার নিজের টাকা। ঐ নীচ ব্যবসায়ী এই শীতে অকারণে কয়লার দাম বাড়িয়ে গরীবদের অনেক কট দিয়েছে। তাই তার এই শাস্তি।

> ব্যবসায়ীর বাকি যে টাকাগুলো নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার পারিশ্রমিক। ইতি—

> > রবিন্হড্।"

বলা বাহুল্য, আসলে এই আধুনিক রবিন্তড্ আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত হুগো ছাড়া আর কেউ নয়। তারপরে প্রায়ই ভিয়েনা সহরে বড় বড় চুরির মহা ধুম প'ড়ে গেল! ধনীদের স্থাক্ষিত অট্টালিকা, কুপণের লোহার দরজা, হুর্ভেড় ইস্পাতের সিন্দুক, চোরের কাছে সমস্তই যেন নগণ্য হয়ে উঠল!

দেশব্যাপী অভিযোগে ও ক্রনাগত ছুটাছুটি ক'রে ভিয়েনার বিখ্যাত পুলিস বাহিনীও দস্তরমত কাহিল হয়ে পড়ল। কোন চুরিতেই চোর সামান্য সূত্রও রেখে যায় নি। চোরেরা হঠাৎ এমন অসম্ভব চালাক. হ'য়ে উঠল কেমন ক'রে ?

কিছুকাল পরে পুলিস অনেক সন্ধান নিয়ে আবিকার করলে যে, এক-একটা বড় চুরি হবার পরেই সহরের গরীবু লোকরা অজানা দাতার কাছ থেকে বহু টাকা পুরস্কার পায়!

পুলিস মাথা ঘামিয়ে বুঝতে পারলে যে, এ-সব চুরি বহু চোরের কীর্ত্তি নয়, সব চুরির মূলেই আছে নিশ্চয় সেই অভুত রবিন্তড়!

কিন্তু এই আবিকারেও কোন লাভ হ'ল না। কে এই রবিন্তড্? কাথায় সে থাকে?

#### ভার

কিছুতেই যখন রবিন্হুডের ঠিকানা পাওয়া গেল না, তখন হাকে ফাঁদে ফেলবার জয়ে পুলিস এক নৃতন উপায় অবলম্বন করলে।

নানান খবরের কাগজে এক হঠাৎ-ধনী মাংস-ব্যবসায়ীর কথা

# আৰ্নিক রবিন্তড্

প্রকাশিত হ'ল। তার টাকাকড়ি, হীরা-জহরতের নাকি অন্ত নেই। সে নাকি এখন মাংস-ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে সৌধীন ধনীর মত সহরে নবাবী করতে এসেছে।

নানা থিয়েটারে ও উৎসবের আসরে তাকে সপরিবারে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। তার বউ ও মেয়েদের গায়ে এত জড়োয়ার গয়না যে, চোখ যেন ঝলসে যায়।

কিন্তু বাডীতে ফিরে তারা নাকি থুব সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পডে ৄেরাত তপুরের আগেই তাদের বাডীর সব আলো নিবে যায়।

এক রাত্রে বাতীর সব আলো নিবে গেছে এবং সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

যে-ঘরে তাদের গয়নার সিন্দুক থাকে সেই ঘরে কেমন একটা অস্পান্ট শব্দ শোনা গেল। যেন ইত্রেরা কুট্-বুট্ ক'রে কি কাটছে।

অন্ধকারে হঠাৎ আলো জ'লে উঠল এবং চারজন ডিটেক্টিভ দৌড়ে গিয়ে দেখলে যে, লোহার সিন্দুকের সাম্নে একটি যুবক ব'সে আছে। রবিন্তত্ পা দিয়েছে পুলিসের ফাঁদে।

क्रि कि स्रु निरमत (हर एव दिनी हर्षे रहे।

এক মূহর্তে তার হাতের রিভলভার ঘন ঘন গর্জন ক'রে উঠল এবং আলোগুলো গুলির চোটে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে গেল!

আবার আলো জেলে দেখা গেল, ঘরের মেকের উপরে এক্

### আৰুনিক রবিন্ছড্

ভিটেক্টিভ আহত ও আর একজন নিহত হ'য়ে রয়েছে এবং রবিন্তড্ হয়েছে অদৃশ্য !

কিন্তু এত ক'রেও হুগো পালাতে পারলে না।



যুদ্ধ করতে লাগল, শত্রুর পর শত্রুকে বার বার কাবু ক'রে কেললে, কিন্তু তবুরক্ষা পেলে না! পুলিসের দল বড়ই ভারি, হাতে হাতকড়া পরে এতদিন পরে তাকে কারাগারেই যেতে হ'ল!

#### আধানক রবিন্হড্

## পাঁচ

পরদিন সন্ধাবেশায় বন্দী গুগো কারাকক্ষের রক্ষীকে ডেকে বললে, "ওছে আজ বোধহয় সমস্ত খবরের কাগজেই আমার কীর্তির কথা বেরিয়েছে গু"

"-তা বেরিয়েছে বৈকি!"

"সেগুলো আমাকে পড়াতে পারো ? আমি দামও দেব, তোমাকে বখ্সিস্ও দেব।

রক্ষী এতে কোন দোষ দেখলে না। খানিক পরেই সে বস্তা বস্থা কাগজ কিনে এনে দিলে। ভিয়েনা সহর তো কলকাতার মত নয়, সেথানে লোক থাকে উনিশ লাখের কাছাকাছি, আর তাদের প্রায় সকলেরই রোজ খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস। কাজেই ভিয়েনায় প্রত্যহ খবরের কাগজ বেরোয় শত শত। এই সমস্ত কাগজের স্তুপ এত উচু হ'ল যে, হুগোর মৃত্তি তার মধ্যে প্রায় ঢাকা প'ড়ে গেল।

করেদখানার ঘরের বাইরে সমগ্র সশস্ত্র রক্ষী পায়চারি করছে এবং মিনিট-পনেরো অন্তর জানলার গরাদের র্ফাক দিয়ে উকি মেরে ছগোকে দেখে যাচেছ। প্রতি বারেই দেখে, সে থেন গর্কে ফীত হয়ে একমনে খবরের কাগজে নিজের কীর্তিকাহিনী পাঠ করছে।

ত্রো কিন্তু কাগজ পড়ছিল না। মেই রক্ষী চ'লে যায়, অমনি সে

#### আধুনিক বাবন্হড্

দাঁড়িয়ে ওঠে। এবং অফাদিকের একটা জান্লার কাছে গিয়ে খুব ছোটু একখানা উকো বার ক'রে গরাদের উপর ঘষ্তে থাকে। খুব পাংলা অথচ শক্ত ইস্পাতের পাতে এই উকো তার নিজের হাতে তৈরি। পুলিস জামাকাপড হাংডে তার সব জিনিস কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু এই উকো লুকানো ছিল তার জুতোর 'সোলে'র মধ্যে।

মাঝ-রাত্রে সে রক্ষীকে ডেকে বললে, "ওছে ভাই, আমার চোধ একে ধারাপ, তায় এই কাম্রার আলোর ক্ষোর নেই। ধবরের কাগজের এধানটা বড় ছোট ছোট হরপে ছাপা। জানালার কাছে এসে এ-জায়গাটা তুমি আমাকে প'ডে শোনাবে গ"

রক্ষী রাজি হয়ে সেই গরাদের কাছে এল, হুগো থম্নি নিজের-উকো-দিয়ে-কাটা গরাদের লোহার আঘাতে তাকে একেবারে অজ্ঞান ক'রে কেললে। ভারপর হাত বাড়িয়ে রক্ষীর পকেট থেকে দরজা খোলবার চাবি বার ক'রে নিলে।

শেষ-রাতে রক্ষী বদলাবাব সময় এল। নূতন রক্ষী এনে পুরাণো রক্ষীকে দেখতে না পেয়ে উপব এখালাদের খবর দিলে।

1

কান্রায় কান্রায় থোঁজাথুঁজির পর তগোর ঘরে পুরাণো রক্ষীর

## व्याश्निक त्रविन्हरू

মৃতদেহ পাওয়া গেল। কিন্তু হুগো কোধায় ? তার কয়েদীর পোষাক রয়েছে রক্ষীর দেহে, কিন্তু রক্ষীর পোষাক কোধায় ?

খবের মেঝেতে অনেকগুলো ধবরের কাগজ পাকানো অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। বন্দীর বিছানার গদী টুক্রো টুক্রো ক'রে কাটা। এ-সবের অর্থ কি ?

তারপর দেখা গেল, একটা জান্লার একটা গরাদে নেই। এবং আর-একটা গরাদে থেকে পাকানো খনরের কাগজের দড়ি ঝুল্ছে!

আশ্চর্য্য এই দড়ি! প্রথমে পাচ ছয়খানা খবরের কাগজ নিয়ে একসঙ্গে পাকানো হয়েছে। তারপর পাছে পাক্ খুলে যায়, সেই ভয়ে গদীর কাটা কাপড় জড়িয়ে তাকে শক্ত করা হয়েছে। তারপর একখানা পাকানো কাগজের সঙ্গে আর একখানা কাগজ বেঁধে কেলা হয়েছে। তারপর সেই দড়ি ধ'রে হুগো নীচে নেমে চম্পট দিয়েছে!



আঞ্জও সেই অন্তুত দড়ি ভিয়েন। পুলিসের যাত্রধরে সযত্নে রক্ষিত আছে!

### আধুনিক ববিন্হড্

#### 돌광

সেই সময়েই অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সঙ্গে প্রায় সারা-য়ুরোপের মহাযুদ্ধ বাধল। এবং সেই আধুনিক কুকক্ষেত্রের পৃথিনীব্যাপী কোলাহলে ভগোর কথা চাপা প'ডে গেল।

চার বৎসর পরে যখন মৃত্যুক্তোত বন্ধ হ'ল, অষ্ট্রিয়ার আকার ও শক্তি তখন নগণা। এই জাতীয় অধ্ঃপতনের সময়ে হুগোর কথা নিয়ে পুলিসও মাধা ঘামাতে পারে নি।

যে মাংস-বাবসায়ীকে অবলম্বন ক'রে পুলিস ত্রগোকে ধ'রেছিল, সে এখন সত্যসত্যই অগাধ টাকার মালিক। বড বড আমার-ওমরাদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রায়ই সে ভোঞ্জ দেয়।

একদিন এক বড় হোটেলে কাউণ্ট রিচার্ড নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হ'ল এবং সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হ'তে দেরি লাগল না।

কাউণ্ট একদিন বললেন, "বন্ধু, এ-রকম ছোট ছোট ভোজ দিযে কোন লাভ নেই। এমন এক ভোজ আর বল-নাচ দাও, যা সারা-রাত ধ'রে চলবে। দেশের সমস্ত ধনী মেযে-পুক্ষকে নিমন্ত্রণ কর। তাহ'লে তোমার খাতির আর সীমা থাকবে না।"

মাংসবিক্রেতা ধনী হয়ে আজ সম্ভ্রান্ত-সমাজে নাম কিনতে চায়। সে তথনি রাজি হয়ে গেল এবং এই বিরাট আয়োজনের ভার দিলে কাউণ্ট রিচার্ডেরই হাতে।

ভোজের রাত্রে ভিয়েনার সমস্ত সম্রান্ত নব-নারী মাংস-বিক্রেতার বাড়ীতে এসে হাজির। চারিদিকে মণি-মুক্তায বিচ্যুৎ জ্লছে।

### আধুনিক রবিন্হড্

কাউণ্ট তার বন্ধুকে একপাশে তেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ওহে, এ-সব ব্যাপারে নাচের স্ময়ে প্রায়ই দামী গয়নাগাঁটি চুরি ষায়। তোমার অতিথিদের বল, বেশী-দামী গয়নাগুলো আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্যে তোমার লোহাঁর সিন্দুকে তুলে রেখে দিতে। নাচ শেষ হ'লে আবার সেগুলো ফিরিয়ে দিও।"

সেই কথামতই কাজ হ'ল!

শেষ-রাতে বল-নাচ হয়ে গেলে পর অতিথিরা গয়না কেরৎ চাইলেন।

কিন্তু লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেল, প্রায় চারলক্ষ টাকার গহনার একখানাও নেই। কাউণ্ট রিচার্ডেরও থোঁজ পাওয়া গেল না!

দেশময় হৈ-চৈ! এমন চুরির কথা কেউ কখনো শোনে নি! সবাই অবাক্!পুলিসও হতভম্ব!

কোন কোন ধবরের কাগজ তথন মনে করিয়ে দিলে যে, এই মাংসব্যবসায়ীর বাড়ীতেই রবিন্তড্ ধরা পড়েছিল! আজ চার বছর পরে রবিন্তড্ প্রতিশোধ নিয়েছে।

কথাটা পুলিসের মনে লাগল। চারিদিকে দলে দলে ভিটেক্টিভ্ ছুট্ল, কিন্তু দীর্ঘ হুই বৎসরের মধ্যে রবিন্তভের কোন পাতাই পাওয়া গেল না।

#### সাত

তুই বৎসর পরে গুপুচরের মুখে খবর পা ওয়া গেল, ভিয়েনা থেকে বিশ মাইল দূরে, ছোটু এক সহরে এক যুবক একাকী বাস করে।

## আধুনিক রবিন্হড

সে ধনী, কিন্তু কারুর সঙ্গে মেশে না। বাড়ীতে ব'সে লেখাপড়া করে, ও মাঝে মাঝে বাইসাইকেলে চ'ড়ে বেড়াতে যায়।

পুলিস ভাবতে লাগল,—কে সে ? কেন সে একলা থাকে ? কেমন ক'রে তার সংসার চলে ? একবারী তো তাকে দেখা দরকার!

হুগোকে চেনে, এমন লোকের সঙ্গে একদল সশত্ত পুলিস পাঠানো হ'ল।

দূর থেকে দেখা গেল, একজন লোক বাইসাইকেল চ'ড়ে আসছে! হাাঁ! ঐ তো হুগো রবিন্হুড়!

পুলিস বন্দুক তুললে, হুগোও রিভলভার বার করলে!

কিন্তু তগো ধরা পড়ল না, পুলিসের গুলিতে মরণের মুখে আত্ম-সমর্পণ করলে!

\* \* \* \*

বিচিত্র এই আধুনিক রবিন্তভের জীবন! তুগো ধনীর টাকা চুরি ক'রে গরীবকে দান করত। কিন্তু অসৎ পথে গিয়ে সৎকাজ করার ষে কোন মূলাই নেই, তুগোর অকালমূত্য সেইটেই প্রমাণিত করছে!

হুগোর যে বৃদ্ধি, যে প্রতিভা ও যে সাহস ছিল, ভালো পথে থাকলে নিশ্চয়ই সে আজ দেশবিদেশে প্রাতঃস্মরণীয় অমর ব্যক্তি হ'তে পারত।

ভালো কাজ যদি করতে চাও, ভালো পথে থাকতে হবে।



তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ-গল্প শুনতে ভালোবাস। কেবল তোমরা কেন, পৃথিবীর সব দেশেই এ-শ্রেণীর গল্পের আদর আছে। অনেক লেখক কেবল ডিটেকটিভ-কাহিনী লিখেই অমর হয়েছেন। বাংলাদেশের পুরাণে। গল্পে ও কপক্থাতেও গোয়েন্দা-কাহিনীর অল্পবিস্তর বিশেষক পাওয়া যায়।

আধুনিক ভালো গোয়েন্দার গল্প বলতে কতকগুলো চমকদার
ঘটনার সমষ্টি বোঝায় না; কারণ প্রধানত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে,মামুষের
সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বৃদ্ধির খেলা দেখানো। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক
গোয়েন্দাকাহিনীর প্রন্টা ব'লে আমেরিকান লেখক এড্গার অ্যালেন
পো'র নাম কর। হয়। তিনি মান গুটি তিনেক ছোট ছোট গোয়েন্দার
'গীল্ল লিখে গেছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পই অপূর্ন্ব! সেগুলি কাল্পনিক

## আধ্নিক রীবন্হড্

গল্প হ'লেও সত্যিকার গোয়েন্দারাও যে তা প'ড়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

একবার আমেরিকায় একটি মেয়ে খুন হয়। তাই নিয়ে চারিদিকে
মহা সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু অনেক চেফার পরেও পুলিস খুনীকে
ধরতে পারলে না। তখন পো সাহেব সেই খুন অবলম্বন ক'রে একটি
ছোট গল্প লিখলেন। প্রথমটা সকলেই গল্প হিসাবেই তাকে এহণ
করলে। কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যিকার খুনের সঙ্গে জড়িত একাধিক
ব্যক্তি যে-সব কথা প্রকাশ ক'রে দিলে তাতে জানা গেল যে, পোসাহেবের স্ফট কাল্পনিক ডিটেকটিভের সন্দেহ ও অনুমানই সত্য!

ইংরেজ লেখক শুর আর্থার কন্যান্ ডইলের নাম আজ কে না জানে ? তার লেখা সাল ক হোম্সের গল্প পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এড্গার আালেন পো যদি গোয়েন্দার গল্প না লিখতেন, তাহ'লে সাল ক হোম্সের নাম আজ কেউ শুনতে পেত কিনা সন্দেহ!

তবে আসলে আধুনিক গোয়েন্দা-কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে
আঠারো শতাব্দীতে করাসী দেশে। তোমরা এখনও ভল্তারের বই
পড়নি বোধ হয় ? রুসো নামে আর এক ফরাসী লেখকের সঙ্গে
ভল্তারের রচনা ফরাসী-বিপ্লবের মূলে কাজ করেছিল যথেক। এই
ভল্তারের একখানি উপগাস আছে, তার নাম "জ্যাড্উইগ।" সেই
উপগাসে দেখা যায়, রাণীর কুকুর ও রাজার কোড়া হারিয়ে গেল, কিন্তু
জ্যাড্উইগ পথের উপরে কেবল তাদের পদচিছ্ন দেখে ব'লে দিলে,
কুকুরটা মদ্দা না মাদী, সেটা কোনু জাতের, তার বাচ্ছা হয়েছে কিন।





#### अस्तरात व्ययन (गादशन)-कारिनो

ও তার ল্যাজ কত্ বড় এবং ঘোড়ার আকার কত উঁচু, তার পা থোঁড়া কিনা প্রভৃতি আরো অনেক আশ্চর্য্য কথা।

এই জ্যাড ্উইগের বুদ্ধি-কৌশলে রাজা কেমন ক'রে সাধু কোষা-খ্যক্ষ পেয়েছিলেন, সে গল্লটাও শোনবার মত।

• একদিন রাজা হুঃখ করে বললেন, "জ্যাড্উইগ, আজ পর্যান্ত আমি কোন সাধু কোষাধাক্ষ পেলুম না। যাকে কোষাধ্যক্ষের পদ দিই, দেই-ই শ্বহাতে টাকা চুরি করে। তুমি তো এত বুজিমান, সাধু কোষাধ্যক্ষ পাওয়া ষায় কেমন ক'রে, বলতে পারে। ?"

জ্যাড্উইগ বললে, "পারি মহারাজ। যে সব-চেয়ে ভাল নাচতে পারবে, সেই ই সাধু কোষাধ্যক্ষ।"

রাজা বললেন, "পাগলের মত কি যে বল, ঠিক নেই! ভালো নাচিয়ে হ'লেই সাধু হবে ? যা নয় তাই!"

জাড্উইগ বললে, "আমার কথা সত্য কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। "আমি যা যা বলি তার ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

- --- "কি বাবস্থা ?"
- "রাজসভার পাশের একখানা ঘরে রাশি রাশি হীরে-চুর্গা-পান্ধা রেখে দিন। তারপর যারা আপনার কোধাধ্যক্ষ হ্বার জন্মে দরখান্ত করেছে, তাদের একে একে সেই ঘরে চুকে সভায় আসতে বলুন। সরের বাইরে সেপাই পাহারা দিক্, কিন্তু ভিতরে যেন কেউ না থাকে।"

রাজা তখনি জ্যাড্উইগের কথা মত সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

#### আধানক রাবন্হঙ্

নির্দ্দিষ্ট দিনে যারা কোষাখ্যক্ষের পদ চায় তারা প্রত্যেকেই সেই রক্ষ্পাহের ভিতর দিয়ে একে একে রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বললেন, "তোমরা কোষাধ্যক্ষ হ'তে চাও ? বেশ, তাহ'লে নাচ আরম্ভ কর।"

- —"সে কি মহারাজ। নাচতে হবে ?"
- —"হাা, হাা, যে নাচবে না তার আবেদনও গ্রাহ্ম হবে না। ধর নাচ।"

রাজার সিংহাসনের পিছনে দাঁড়িয়ে জ্যাড্উইগ দেখলে, কোষাধ্যক্ষ-পদপ্রার্থীরা হতাশ মুখে নৃত্য স্থক করলে। কিন্তু তারা ভালো ক'রে নাচতেই পারলে না—তাদের দেহ জড়ো-সড়ো ও আড়ফী, মাথা হেঁট, হুই হাত শরীরের হুই দিকে সংলগ্ন, কারুর নাচেই স্বাধীন গতি নেই। ধুপ ধুপ ক'রে মাটিতে পা ছুঁড়ে ধেই-ধেই ক'রে নেচে তারা কেবল নাচের নামরক্ষা করছে মাত্র।

জ্যাড্উইগ ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "পাজী, ছুঁচো, বদ্মাইসের দল।"
কিন্তু একটি লোক চমৎকার নাচছে! তার দেহে সঙ্কোচের কোন লক্ষণই নেই, মাথা উন্নত, হাত-পায়ের লীলা মনোরম।

জ্যাড্উইগ বললে, "মহারাজ, এই লোকটি সাধু। একেই আপনার কোষাধ্যক্ষের পদ দিন!"

রাজা বিস্মিত স্বরে বললেন, "কি ক'রে তুমি জানলে যে, এই লোকটি সাধু ?"

জ্যাড্উইগ বললে, "মহারাজ, এই একশোজন লোক আপনার কোষাখ্যক হ'তে এসেছে। কিন্তু ঐ একজন ছাডা বাকি সবাই যখন

#### ্যুত্র প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনী

একে একে রক্ত্রগৃহের ভিতর দিয়ে এসেছে, তথন লোভ সামলার্তে না পোরে মুঠো মুঠো হীরে চুণী-পানা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে কেলেছে। কাজেই পাছে সেগুলো পকেট থেকে ঠিক্রে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে ওরা ভালো ক'রে নাচতেই পারছে না।"

রাজা ছঃথিতভাবে বললেন, "একশো জনের মধ্যে মোটে একজন সাধু!"

জ্যাড্উইগ বললে, "মহারাজ, একজন সাশু একাই একশো।"

বলা বাহুলা, সেই সাধু ব্যক্তিই কোষাধ্যক্ষের কাজ পেলে। বাকি লোকগুলোর কাছ থেকে চোরাই মাল কেড়ে নেওয়া হ'ল তো বটেই, তার উপরে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'ল।

কিন্তু আঠারো শতাকীর মুরোপের কথা তো অতি-আধুনিক কথা! ডিটেক্টিভ গল্পের স্প্তি হয়েছে আরো বহু শতাকী আগে। পৃথিবীতে যখন ঐতিহাসিক সূগ সবে আরম্ভ হয়েছে, তখনকারও একটি ডিটেক্টিভ গল্প আমরা পেয়েছি। আমর্বি দৃঢ় বিশ্বাস, তার আগে পৃথিবীতি আর কোন গোয়েন্দা-কাহিনী লেখা হয় নি।

এই গল্পের নায়ক বা ভিটেকটিভ হচ্ছেন দানিয়েল, বাইবেলে যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি ব'লে বিখ্যাত। ঘটনাক্ষেত্র হচেছ বাবিলন।

প্রাচীন বাবিলনে এক মন্ত দেবতা ছিলেন তাঁর নাম বেল্। তাঁকে 'মহা-পর্বত' ব'লেও ডাকা হ'ত।

হিন্দুদের দেব-দেবীরা এক হিসাবে রীতিমত নির্লোভ। তাঁদের গামনে যত ভালো খাবারই ভোগ ব'লে ধরে দাও, তারা নির্নিমেধ নুনত্রে কেবল সেইদিকে তাকিয়ে থেকেই খুসি হন, পরে খাবারগুলো। অদৃশ্র প্রকাশ্য ভাবেই ভক্তদের ক্ষুধার্ত্ত উদর-গহবরে। কে জানে মা-কালীর যদি মাংস খাবার শক্তি থাকত, তাহ'লে কালীঘাটে এত-বেশী পাঁঠা বলি দেওয়া হ'ত কিনা।

কিন্তু বাবিলনের বেল্ ছিলেন দস্তরমত পেটুক দেবতা। তার সীমনে ভোগ দিলে ভক্তদের একটি কণাও প্রসাদ পাবার উপায় ছিল না। অন্ততঃ বাবিলনবাসীরা সেই কথাই মনে করত।

প্রকাণ্ড দেবালয়, তার চূডো যেন আকাশ ভেদ করতে চায়। দেবালয়ের সঙ্গেই সংলগ্ন এক প্রাসাদে ঠাকুরের পুরোহিতরা বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে।

ভোগমন্দিরে রাজবাড়ী থেকে রোজ বড় বড় থালায় রাশি রাশি উপাদেয় খাবার আসে, ঠাকুরের পেট ভরবার জন্মে।

বেল্-ঠাকুর খাইয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু লোকের চোখের সামনে খেতে হয়তো তার শঙ্জা হয়। তাই তার সামনে খাবারের থালা-গুলো সাজিয়ে রেখে সবাই সরে পড়ে এবং রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু রোজ সকালে উঠে দেখা যায়—কি আশ্চর্য্য। পাণরের ঠাকুর বেল জ্যাস্তো হয়ে সব খাবার খেয়ে হজম ক'রে ফেলেছেন।

দেবতার শক্তি দেখে রাজার মনে ভক্তি-শ্রন্থা আর ধরে না।
এবং যাদের মন্ত্রশক্তিতে দেবতা এমন জাগ্রত, সেই পুরোহিতসম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও লাভের অঙ্ক বেড়ে উঠন,
রীতিমত।

এমন সময়ে ঘটনাক্ষেত্রে দানিয়েলের প্রবেশ। জাতে তিনি

#### পৃথিবীব প্রথম গোম্বেনা কাহিনী

ছিলেন ইছদী, বাবিলনে এসেছেন যুদ্ধে বন্দী হয়ে। কাজেই বেলৈর উপীরে তার একটও ভক্তি-শ্রন্ধা নেই।

দানিয়েল সমস্ত দেখে শুনে একদিন বললেন "মহারাজ, পাথুরে দেবতার পেটের ভিতরটাও নিরেট পাথবে ভর্তি হয়ে আছে, বাশি রাশি মিস্টার, ফল আর মাংসের লোভে সে পেট ফাপা হ'তে পারে না। 'বেল এ-সব খাবার খান না।"

বাজা বললেন, "কি যে বল তার মানে হয় না। আমি সচক্ষে দেখোছ, বাত্রে মন্দিরের দবজা বাাহ্ব থেকে বন্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে জনপ্রাণী থাকে না, তবু খাবার কোথায় উত্তে যায় ?"

দানিয়েল বললেন, "আমার মুখে সে কথা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতে দিন, ভারপর কাদ সকালেই আপনাকে দেখাব, বেল খাবার খান না।"

সে-রাত্রেও ষোডশোপচারে ঠাবুরকে ভোগ দেওয়া হ'ল।

তারপর দানিয়েল এসে প্রথমে মন্দিরের মেঝের উপরে সকত ভালো ক'রে ছাই ছডিয়ে দিলেন এবং তারপর মন্দিরের দরজা বাহিব থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেলেন।

সকাল হ'ল। রাজাকে সঙ্গে ক'রে দানিয়েল মন্দিরের সামনে এসে দাঁডালেন। দরজা খোলা হ'ল। কিন্তু ভিতরে চুকে দেখা গেল, ঠাকুর ফুচটেপুটে সব থালার খাবার খেয়ে ফেলেছেন।

রাজার পুরোহিতরা ও সাঙ্গোপাঙ্গোরা দানিয়েলকে লক্ষ্য ক'রে কুললে, "কোথাকার এক অবিগাসী ইতদা এসে আমাদের এ৩-বড ফুকুবের শক্তিতে সন্দেহ করে। কী স্পদ্ধা।"

## আধুনিক রবিন্হড্

ধাজা দেবমূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে গদগদ স্বরে বললেন, "হে বাবিলনের সনাতন দেবতা, ছে মহাপ্রভু বেল্! অসীম তোম্মী মহিমা, জাগ্রত তোমার উদর!"

দানিয়েল কিন্তু কিছুমাত্র দমলেন না। হাাসমুখে বললে, "মহারাজ, মন্দিরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

ছাই-ছড়ানো মেবের দিকে তাকিরে রাজা সবিশ্বয়ে বললৈন.
"একি! এখানে এত ছাই কেন? ছাইয়ের উপরে এত পায়ের
দাগ এল কেমন ক'রে? এ যে দেখছি পুরুষের পায়ের দাগ, মেয়ের
পায়ের দাগ, শিশুর পায়ের দাগ! এ-সবের মানে কি ?"

দানিয়েল বললেন, "মানে খ্ব স্পান্ট, মহারাজ! মন্দিরের পিছনে এক গুপ্তধার আছে। পুকতরা তাদের বউ আর ছেলেমেয়েদের নিমে সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেবতার ভোগ পেট ভ'রে খেয়ে পালায়। কিন্তু কাল যে আমি এখানে ছাই ছড়িয়ে রেখেছি, অন্ধকারে সেটা তারা দেখতে পায় নি। তাই পায়ের দাগই তাদের ধরিয়ে ; দিলে।"

তখন রাজার চোখ ফুটল। বেলের উপরে তার ভক্তি কমল কিনা জানি না, কিন্তু পুরোহিতদের প্রাণদণ্ড হ'ল।